# ভারতের শিল্প-বিপ্লব— রামমোহন ও দারকানাথ

দৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

**বৈভানিক** ক্ষৰাডা-৭০০২০

## প্রথম সংস্করণ--->>৬৪

# প্রচ্ছদ-জমিয় ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক:

স্মতি দাশ

বৈতানিক

৪নং এলগিন রোড

কলকাতা-৭০০২০

মুদ্রক:
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭নং শিশির ভাত্ত্তী সরণী
কলকাভা-৭০০০৬

## প্রকাশকের কথা

সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আলোচ্য প্রবন্ধটি 'চতুরক্ব' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বের হবার পব 'ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন' নামে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয় যাটের দশকে। গ্রন্থটির বিষয় সম্পর্কে সাধুবাদ জানালেও গ্রন্থের নামকবণ নিয়ে বিমত পোষণ করেছিলেন প্রায় সকল সমালোচক ও পাঠক। সৌমোন্দ্রনাথের সহকর্মী প্রযাত বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ সোমেন্দ্রনাথ বস্থ এ বিষয়ে সৌমোন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করলে স্বয়ং সৌমোন্দ্রনাথও সোমেন্দ্রনাথের যুক্তিব সারবত্তা স্বীকার করে নিয়ে পররন্থী সংস্বরণে গ্রন্থের নাম পবিবর্তন করাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমার প্রযাত শিক্ষক সোমেন্দ্রনাথই আমাকে সেকথা জানান। আমরা সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছাব প্রতি মর্য্যাদা দিয়ে তাঁরই বিবেচিত নাম 'ভারতের শিল্প-বিপ্লব— বামমোহন ও বারকানাথ' নামে গ্রন্থখানি প্রকাশ করে সৌমোন্দ্রনাথের প্রতি শ্রন্থা নিবেদন করছি। বলা বাছল্য রচনাটি বহুপূর্বের হলেও আজও বছ আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়গুলির অক্ততম। ইতিহাসের এক বিশেষ স্বধ্যায়ের আলোচনার স্থবিধার্থে গ্রন্থখানি সকলের হাতে তুলে দেবার জন্ত স্থামাদের প্রযাশের সাক্ষর্য পাঠকের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।

অমিত দাশ

# সূচনা

পলানীর যুদ্ধের পনেরো বছর বাদে ১৭৭২ খুটাবে এমন একটি পুক্ষ ब्बन्नात्मन वारमात्मत्म विनि ७५ वारमात बीवतन नम्न, ভाরতবর্ষের জीवतन নব জাগরণের ও নব বসস্তের সব সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এলেন। তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায়। এ দেশের মাহুষ তথন ভারতের অতীত শাধনার সব্দে যোগস্ত্র হারিয়ে বসেছে , পাশ্চান্ত্য জগতের মহতী চিস্তাধারার সব্দেও যোগ স্থাপন করতে পারে নি তারা। তথু পৌরাণিক সংস্থারের অন্ধ তমসার মধ্যে তারা তথন ঘোরপাক থেয়ে মরছিল। রামমোহন এসে এই সর্বনাশা অন্ধকারের বন্ধন পেকে আমাদের মৃক্তি দেন। তিনিই প্রথম বেদান্তস্ত্র, বেদান্তসার, কঠোপনিষদ, কেনোপনিষদ, মণ্ডুকোপনিষদ ও ঈরোপনিষদ বাংলাভাষায় ও বেদান্ত, কেনোপনিষদ ও ঈষোপনিষদ ইংবিজীতে অনুবাদ করেন। পুরাণের কাহিনীগুলোকে একাস্ত অন্ধতায় ধর্মের উপাদান ভেবে ভারতববের এবং বিশেষ করে বাংলা দেশের লোক বধন জড়তার পঙ্কে निमक्किछ, छथन बामरमाहनहे द्यां 😉 छेशनियरम्ब कथा रमनवाजीरम्ब (मानान। अकिंगिरक जिनि श्निप्थर्यात क्रुगश्कात्रक्षनिरक मृत कत्रवात टाडा করেছেন, অন্ত দিকে ভিনি খৃশ্চান মিশনরীদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। ভারতবর্ষের লোক নিছক মৃতিপৃত্তক ও ঘোর কুসংস্কারী—এই অপবাদ খৃশ্চান মিশনরীরা বেপরোয়াভাবে তখন ছড়াচ্ছেন এ দেশে, ভার*তবর্*বের লোকদের থৃশ্চান করবার মভিপ্রায়ে। রামমোহন তথন ঔপনিষদিক ष्परेष ज्वान त्य हिन्दूत त्या छै शांत्रण। ष्यांत शृष्टेश्वर्यत विषयोग त्य पून जा नित्त ডাঃ মার্শমান্ প্রভৃতি থৃশ্চান মিশনরীদের সঙ্গে প্রবল তর্ক করেছেন ও তাঁদের পরান্ত করেছেন। কিন্ত একেজেও তিনি অন্ত গোঁড়ামির কাছে একেবারেই निष चौकांत करतन नि । श्रुंडेरमरवत खावन ७ वागी विश्वमानरवत अमृना मन्नम বলে ডিনি খাকার করেছেন এবং উপনিষদের খাধ্যাত্মিক ভিত্তিতে নিজেদের क्षिक्रिक करत बुंडेरहरवत जीवन ७ वांचे त्वरक निका श्रदन कराफ जागारहत আহ্বান করেছেন। তথু তাই নয় ইস্লামের জাতিভেদরহিত উদারতার মধ্যে মহত্ত্বের সন্ধান করতে তিনি আমাদের শিধিয়েছেন। তথু বাংলা দেশের কিংবা ভারতবর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম হিন্দু, খুঁটায় ও ইস্লাম ধর্মজ্ঞের তুলনামূলক অফুনীলনের স্ক্রপাত করেন।

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয জাতীয জীবনের সর্বক্ষেত্রে রামমোহনের দান অসামান্ত। ১৮১৪ খৃটান্ধে কলিকাডায 'আত্মায সভা' প্রতিষ্ঠা করে রামমোহন কুলানপ্রথা, কক্তাবিক্রয়প্রথা, জাভিভেদপ্রথার বিক্ষদ্ধে এবং পিতার ও স্বামার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার লাভের সপক্ষে আন্দোলন চালান। রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থ্রপাত তিনিই করেন। ভারতীয়দের স্থুরি নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ ছিল। রামমোহন ১৮২৯ খৃটান্ধ থেকে এই নিয়ে আন্দোলন শুক্ত করেন। বহু হিন্দু-মুসলমানের সহি-যুক্ত একটি দরখান্ত তিনি ১৮২৯ খৃটান্ধের হেই জুন তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাখিল করেন। এই দরখান্তের সঙ্গে নিজে একটি দীর্ঘ মন্তব্য জুড়ে দেন। তিন বছর আন্দোলন করবার পর ১৮৩২ খৃটান্ধের ১৮ই জুন তারিখে ইন্ট ইণ্ডিয়া স্থান্টিসেন্ অফ্ পিস এশু জুরিস এয়াক্ট পার্লামেন্টে পাশ হয়। ভারতীয়েরা জুরিতে স্থান পারার অধিকার লাভ করেন। শ্রীরামপুরের মিশনরাদের পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' এই আইন পাশ হ্বার জন্তে রামমোহনকে অভিনন্দন জানান।

প্রেসের স্বাধীনতা নিয়েও রামমোহন প্রবল আন্দোলন করেন। ১৮২৩
খুষ্টাব্দে জন্ এাডাম্ প্রেসের কঠরোধ করবার জন্তে Licensing System
প্রবর্জন করেন। রামমোহন ও তাঁর বন্ধু দারকানাথ ঠাকুর এই লাইসেন্দ্
ব্যবস্থার তীত্র প্রতিবাদ করেন। এ্যাডামের এই রেগুলেশনের বিকছে
রামমোহন স্প্রীম কোটে আপীল করেন। সেই আপীলে রামমোহন বলেন:
"Every good ruler who is convinced of the imperfection of human nature, and reverences the Eternal Governor of the world, must be conscious of the great liability to error in managing the affairs of a vast Empire and therefore he will be anxious to afford to every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interference.

To secure this most important ebject, the unrestrained liberty

of Publication is the only effectual means that can be employed."

হাউস অফ্ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাছে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সাক্ষ্য দেবার সময বামমোহন দাবা জানান যে ইংরেজের সক্ষে ভারতবাসীও বিচারক নিষ্ক্ত হোক, সিভিল ও ক্রিমিনল আইন লিপিবছ্ক করা হোক, গভর্নমেন্টেব ব্যয় হ্রাস করা হোক ও পেশাদার স্থায়ী সৈক্তদল (standing army) তুলে দিয়ে চাষীদেব অস্ত্র ব্যবহাব করবাব শিক্ষা দিয়ে প্রতিবক্ষাবাহিনী গঠন করা হোক। এইগুলির সঙ্গে গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে স্বীকাব করে তাকে জুরির ক্ষমতা দেওয়া হোক এই মতও তিনি ব্যক্ত কবেন।

অর্থনৈতিক সংস্থারের ক্ষেত্রে চাষীর খাজনাব হাব বেঁধে দেওয়ার দাবী জানান বামমোহন। চাষীদের উপর জমিদারদেব অভ্যাচার যে কি নির্মাণ ভাব কথা ১৮৩২ খৃষ্টাবেদ পার্লামেন্টারী কমিটিব কাচে সাক্ষ্যে ভিনি প্রকাশ কবেন। ভিনি বলেন: "The condition of the cultivators is very miserable, they are placed at the mercy of the Zamindar's avarice and ambition the landlords have met with indulgence from government in the assessment of their revenue while no part of it is extended towards the poor cultivators."

হাটে ব্যাপারীদের কাছ থেকে ভোলা নেওযার বিক্তের রামমোহন তাঁর
মত ব্যক্ত কবেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতে হুনের একচেটিয়া ব্যবসা
ছিল। প্রায় একলক্ষ পঁচিল হাজার লোক এই হুন তৈরীর কাজ করত।
তাদের তুর্গতির সীমা ছিল না। এ দিকে হুনেব একচেটিয়া ব্যবসা করে
কম্পানীর লোকেবা লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকা মুনাফা লুটছিল। রামমোহনের
আন্দোলনের ফলে হুনের একচেটিয়া ব্যবসা কম্পানীর হাত থেকে চলে বার।
হুন সন্তা হয়, ভালো হুন পাওয়া স্থগম হয় ও লক্ষাধিক লোক ক্রীতদাসের
অবস্থা থেকে রেহাই পায়।

বিলাস-সামগ্রীগুলির উপর ট্যান্ধ বসিষে গরীবের উপর থেকে ট্যান্ধের ভার লাঘব করবার প্রস্তাব রামমোহন আনেন।

রামমোহনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ভারতের বিদেশী গর্ভনমেন্ট শিক্ষা-সংস্কার করতে রাজী হন। ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টের মডলব ছিল বে ভারতবর্ষে শুধু টোলের শিক্ষাপদ্ধতি চালু রাখার। ১৮২৩ খুষ্টাব্দের ১১ই ডিলেম্বর ভারিশে রামমোহন লর্জ এ্যালমহাস্ট'কে শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে একটি চিঠি লেখেন, সেই চিঠিতে তিনি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তনের দাবী জানান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের চর্চা শুক্ল হ্বার সাঁয়ত্তিশ বৎসর আগে ভারতবর্বে বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী রামমোহন করেছিলেন।

সংবাদপত্তের এলাকার রামমোহনের দান কম নয। তিনি নিজে 'সংবাদ কৌমুদী' নামক বাংলা সাপ্তাহিক ও 'মিরাট-উল্-আখবার' নামক পারক্ষভাষার সাপ্তাহিকের সম্পাদনা করেন। এ ছাড়া 'দি বেদল গেজেট', 'বেদল হেরান্ড' ও 'বন্দদ্ভ' প্রভৃতি ইংরেজী ও বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির সন্দেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

পৃথিবীর সব দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন রামমোহন। ১৮২১ খৃষ্টান্ধে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর প্রবর্তনের খবর পেয়ে টাউন হলে ভোজ দেন। তুরন্ধের বিক্লক্তে গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সহামভূতি জানান ও আয়র্লতে ইংরেজ গভর্নমেন্টের জত্যাচারের বিক্লক্তে 'মিরাট-উল-আখবার' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। করাসী বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন তিনি।

এই অসাধারণ প্রজ্ঞাবান প্রক্ষ তাঁর কর্মজীবনের একনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন বারকানাথ ঠাক্রকে। বারকানাথ ১৭৯৪ পৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের চেয়ে তিনি বয়েসে প্রায় বাইল বছরের ছোট ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার তিনি একজন কীর্তিমান প্রক্ষ। ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি যে কর্মকুশলতা দেখিয়েছিলেন ও প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তারই একটা জনশ্রুতি একাল পর্বস্থ গুঞ্জিত হচ্ছে। অথচ এই পরিচয় বায়কানাথের যথার্থ পরিচয় আদবেই নয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রতিটি সমস্তার সমাধানে বায়কানাথ সে মুগের প্রোগামীদের অক্সতম। রামমোহনের পরে বায়কানাথ সে মুগের বাংলার সবচেয়ে দ্রদৃষ্টিসম্পার দেশভক্ত প্রুষ। এটা বললেও অত্যক্তি হবে না যে বায়কানাথের সাহচর্ষ না পেলে রামমোহনের বহু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। রামমোহনের প্রতি অসীম শ্রদ্ধানীল বায়কানাথ রাজনৈতিক, সামাজ্রিক, অর্থনেতিক ও শিক্ষাল সম্বন্ধীর প্রতিটি সংস্কার-প্রচেষ্টার রামমোহনেকে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন।

পার্শিরান ও এ্যারেবিক ভাষায় ষারকানাধের যথেষ্ট দ্বল ছিল। এই তুই ভাষাভেই তিনি অচ্চন্দে বলতে পারতেন, লিখতে পারতেন। কার্গুসন সাহেবের কাছে তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। রাজৰ বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। ইবোরোপীয় ধাঁচের ব্যবসার প্রতিষ্ঠান তিনিই সর্বপ্রথম তক্ষ করেন 'কার টেগোর এও কম্পানী'-র প্রতিষ্ঠা করে। ক্বৰি ও ব্যবসায সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে পনেবো লক্ষ টাকা মূল্যন নিয়ে ঘারকানাথ 'ইউনিয়ন ব্যাংক' নামক জ্বেণ্ট-স্টক ব্যাঙ্ক পত্তন করেন। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাম্পীয জ্বাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার সম্বন্ধ আলোচনা করবার জ্বন্তে ১৮৩৩ খ্রীব্দের বাইশে জুন কলিকাতার টাউন হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক সভা হয়। কলিকাতার লর্ড বিশপ সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। যভ শীন্ত্র সন্তব্য ও ইংলণ্ডের মধ্যে স্থীমার যাতাযাতের ব্যবস্থা কববার জ্বন্তে চোদ্দ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ঘারকানাথ এই কমিটির সদ্প্রত্য নির্ধাচিত হন।

১৮৩৮ খুষ্টাব্দে দারকানাথ 'ল্যাণ্ডহোলভার্গ সোসাইটি' প্রভিষ্ঠা করেন। অর্থ নৈতিক ও বাজনৈতিক স্বার্থরকার জন্মে এই ধরনের প্রভিষ্ঠান আমাদের দেশে এই প্রথম। হিন্দু কলেজের পুনর্গঠন করবার জন্মে যে কমিটি গঠিত হয ভাব সভ্য ছিলেন ডেভিড হেযাব, ডাঃ উইল্পন্ ও দারকানাথ ঠাকুর।

১৮৩৭ খুটাব্দে মফস্বলের পুলিশ-নাবস্থার সংস্কারেব জন্তে গভর্মেন্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবার সময ঘারকানাধ ডেপুটি ম্যাজিন্টেটেব পদ স্বষ্ট কববার প্রস্তাব আনেন। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলকাভাব স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভদস্ত করবার জন্তে একটি কমিশন নিমৃক্ত হয়। ঘাবকানাথ ছিলেন এই কমিশনেব সদস্য। কলিকাভায় মেডিকল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৫ খুটাব্দে। মেডিকল কলেজ প্রতিষ্ঠাকরণে ঘারকানাথের দান অসীম। কোনো হিন্দু তখন শবচ্ছেদ করতেন না। ঘারকানাথ নিজে শবজ্ঞেদগৃহে উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের উৎসাহ দেন শবচ্ছেদ করতে। চারটি ছাত্রকে তিনি ইংলণ্ডে পাঠান চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্তে।

সতীদাহ নিবারণ করবার জন্তে যখন রামমোহন আন্দোলন চালান তথন 
ঘারকানাথ সর্বশক্তি নিযোগ করে রামমোহনকে সাহায্য করেন। রামমোহনের 
মতবাদ প্রচারের সাহায্য করবার জন্তে ঘারকানাথ আনকগুলি পত্তিকার স্বত্ত্ব 
কিনে নেন। 'বেলল হেরাল্ড' সাপ্তাহিক পাত্তিকা শুরু হয ১৮২৯ খুষ্টাব্দে। 
ঘারকানাথ ছিলেন তার অস্তত্তম অভাধিকারী। প্রসিদ্ধ ইংরিজী পত্তিকা 
ভিত্তিরা গেজেট', সেটিরও অভাধিকারী ছিলেন ঘারকানাথ। ১৮৩২ খুটাব্দে 
কিন বুলু' কাগজটি কিনে নেন ঘারকানাথ। এই পত্তিকার নাম বদল করে

'ইংলিশম্যান' নাম দেওয়া হয়। 'বেঙ্গল হরকারু' কাগজটিতে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দারকানাথ। বহু অর্থ দিয়ে এই কাগজটিকে ভিনি সাহায্য কবেন। এইভাবে সংবাদপত্র মাবফভ দেশেব রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকে পুষ্ট কববার সচেতন চেষ্টা দাবকানাথেব পূর্বে কেউ কবে নি এ দেশে।

বামমোহনেব প্রদক্ষ আলোচনাব সমযে আমবা আগেই দেখেছি বে প্রেসেব স্থানালা বক্ষাব জন্তে ১৮২৩ খৃষ্টাদ্দে বামমোহনের পাশে ছিলেন ঘাবকানাথ। বামমোহনেব মৃত্যুব পব প্রেসেব কণ্ঠরোধ কববাব জন্তে আবাব বখন গভন্মেটেব ওবফ থেকে চেষ্টা হয তখন ঘাবকানাথ তাব প্রতিবাদ করেন। তিনি ছিলেন স্থবকা। ১৮৩৫ খৃষ্টাদ্দেব ৮ই জুন তাবিখে প্রেসের স্থানীনতা হরণেব চেষ্টাব প্রতিবাদে টাউন হলে সভা হয়। সেই সভায ঘাবকানাথ বলেন: "I had ever felt a deep interest in the removal of all restrictions on the freedom of the Press and had partaken in every public expression of feeling on the subject?"

১৮৪২ সালেব জাত্যাবী মাসে দ্বাবকানাথ ইংলগু অভিনুথে যাত্রা কবেন। জন মাসে তিনি ইংলতে পৌছন। সাব ববার্ট পীল ও মাবকুইস অফ্ল্যান্-ডাউন তাঁকে অভ্যৰ্থনা জানান। পাল'মেণ্টেব অধিবেশন দেখতে যান। ডিউক অফ ওযেলিংটনেব সঙ্গে আলাপ করেন। এভিনবরাব ইউনিটেবিযন্ এসোসিনেশন দাবকানাথকে অভার্থিত কবেন এক সভাষ। ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে যান ও প্যাবিদে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত হুম্বোল্ড্, প্রসিদ্ধ কবাসী ঐতিহাসিক গুইজো প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদেব সঙ্গে তাঁব পবিচয় হয়। ১৮৪২ সালেব শেষাশেষি তিনি পার্লামেন্টের সভা প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও উদাবনীতি-মতাবসম্বাজজ পমদনকে আমন্ত্রণ কবে ভারতবর্ষে নিয়ে আদেন। ভার চার বছর আগে তাবাটাদ চক্রবর্তী বামতফু লাহিডী, রামগোপাল ঘোষ ও রাজকুঞ্চ দে ১৮৩৮ খুটানেব ২ শে কেক্যারী 'Society for the Acquisition of General Knowledge' श्वांभन कर्दा हैयर (तक्त प्रानं प्रानं कर्दान। তারাচাদ ছিলেন বামমোহনেব শিশ্ব। জর্জ থম্সন এই 'ইযং বেল্লন' দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৮৪৩ খু**টাব্দের** এই এপ্রিল তারিখে ৩১ নং कोकनात्रो वानाथानाय अवि देवर्रेटक कर्क धम्मन 'दक्त बिणिन देखि। সোগাইটি' ছাপনের প্রস্তাব করেন। তার ছ হপ্তা পরে ২০শে এপ্রিল তারিখে

Bengal British India Societyর পত্তন হয়। এই প্রতিষ্ঠানসভাষ সভাপতিত্ব করেন জর্জ থম্দন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রস্তাব আনেন আর সেই প্রস্তাবেব দমর্থন করেন রামমোহনেব আর-এক শিয় চন্দ্রশেখর দেব।

রাজনৈতিক আন্দোলনের স্ত্রপাত করাবাব জন্তেই দারকানাথ জর্জ থম্সনকে নিয়ে আসেন সঙ্গে কবে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাবের মতো দারকানাথ ইংলণ্ডে যান। গ্ল্যাডস্টোন তথন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। গ্ল্যাডস্টোনেব সঙ্গে তাঁব যথেষ্ট ভাব ছিল। একবার গ্ল্যাডস্টোন দারকানাথের বাডিতে এসে একঘণ্টার উপর তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন ভারতবর্ষেব অবস্থা নিয়ে।

এ ছাডা ম্যাকস্মূলার, চাল'স্ ডিকেন্স্, উইলিযাম্ প্যাকাবে প্রভাত বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিকেরা দ্বাকানাথের বাডিতে প্রায়ই আসতেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের প্যলা আগস্ট ভারিখে ইংলণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বিশ্বের অন্ততম শ্রেষ্ঠ পুরুষ বামমোহন, বাংলার ক্বতি ও প্রতিভাবান পুরুষ শারকানাথের প্রাণঢালা সহযোগিতায় দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতের শিল্প-বিপ্লব সাধন করবার উপায় সম্বন্ধে বামমোহনের মতের সঙ্গে দারকানাথের মতের আশ্চর্য মিল ছিল। এই পুস্তকে আছে তাঁদের সেই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বন্ধাতিপ্রীতি ব্যবসায়ীদের নীতি নয়। হওয়াও সম্ভব নয়। আত্মকেন্দ্রিক মনের মধ্যে বেধানে আল ভেলে অক্ত মাহুষ এসে ঢুকেছে, অক্তের জায়গা হযেছে মনের মধ্যে, সেখানে আপনার স্বার্থ না ছেড়ে ব্যক্তির উপায় নেই। ব্যবসাযী সেই জাতের মামুষ যে লাভের কাণাকড়িও ছাডতে রাজী নয়। এই জাতের মাহুষের স্নোগান হচ্ছে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম— নয, এদের স্লোগান হচ্ছে—আপনি লোটাই সেরা কাম আর ভাতেই বাপের নাম। সব পিপাসার মধ্যেই একটা আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মাভিমূখিনতা আছে, তাই মুনাফা লোটার পিপাসার মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা থাকবে এটা ধুবই স্বাভাবিক। তবে অন্ত পিপাসাগুলির চরম নিবৃত্তি না ধাকলেও একটা সামযিক পরিতৃপ্তি আছে। মুনাকাধর্মী মাত্র্যদের এই সাময়িক নিবৃত্তি, সাময়িক পরিভৃপ্তি বলে কোনো কিছুর সঙ্গে পরিচিত নেই। বিশ্বক্ষাওকে লোহার সিন্দুকে বন্দী করবার জন্তে ব্যবসায়ীরা মরীয়া। লুটের বধরা এর। কারো স**দে** করতে রাজী নয়। একদেশের লোক তাদেরও স্থযোগ দাও ত্পষসা করতে—এ ধর্ম-বুলিতে এদের হৃদয়ের চিড়ে আদবেই ভেক্তে না। वावना कर्त्राल निर्माह, वावना कर्त्रव, व्यर्थाৎ विश्वास या भाव निर्माह लाशंत्र मिन्द्र्रकत छेमतन्द्र कत्रव। मिन्दान खाराज्य त्वतामाति तन्हे, अक ছাপ-মারা ধর্মের নামাবলী গায়ে দিই আমরা, সেই দোহাইয়ের বালাই নেই, এক ভৌগোলিক দীমানার মধ্যে আমাদের বাস অর্থাৎ আমরা একদেলের লোক, এই গদগদ মিঠে বুলিরও কদর নেই। অকলের পশুদের পশুষভন্নতা মান্নবের সমাজে ব্যক্তিবতত্বতা নাম নিয়ে রাজ-সিংহাসন দুখল করে বসেছে। वावनात्री मास्य जारे तन मान ना, जाजि मान ना। विश्वास्त्रवानी मास्यक एम'रक ७ खां जिरक **চরম বলে মানে না किছ সে না-মানার মধ্যে র**রেছে বিশ্বমানবকে মানা। ব্যবসায়ীর দেশ ও জাতি না-মানার মধ্যে জাছে বিশ্ব-মানবকে অস্বীকার করা, তথু নিজের লোভ ও ভোগকে মানা। তাই শক্রর कांट्र युद्धत नमत्त्र शोनाविक्न त्वत्ठ मूनाका नृष्टेत्छ वावनात्रीत्मत्र वास ना। ত্নিরার সব্দে নাড়ির বোগ-হারা মাহ্রবের দল হচ্ছে ব্যবসায়ীরা।

বে চার্টার-এ্যাক্ট অস্থবারী ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর পঞ্জন হর সেই এ্যাক্ট

অহ্বায়ী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করবার একচেটিয়া অধিকার ছিল ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর। ভাছাড়া বাণিজ্য কিংবা ক্ষমিকার করবার উদ্দেশ্যে যদি কোনো ইয়োরোপীয় এ দেশে এসে বাস করতে চাইত ভাহলে ভাকে ভারতবর্ষে না আগতে দেবারও পূর্ণ কমতা ছিল ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর। এই অপ্রতিহত একচেটিয়া অধিকার যাতে অক্ষ থাকে, কেউ যেন ঘা দিতে না পারে এই অধিকারে, সেই দিকে কম্পানীর খুব ভীক্ষ নজর ছিল। বাণিজ্যের অবাধ অধিকার (Free trade) কম্পানীর দৃষ্টিতে ছিল নরহত্যার সমান পাপ। সেই সমযকার কম্পানীর কভাদের বাণিজ্যের অবাধ অধিকার সম্বন্ধে কি মনোভাব ছিল ভার ঘটি ভিনটি নমুনা দিই।

অবাধ বাণিজ্যনীতি (Free trade) গ্রহণ করলে কম্পানার কি ক্ষতি হবে সেটা বর্ণনা করে মি ফ্রান্সিস ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দেব ১২ই মে ভারিখে এক রিপোর্ট পাঠান বিলেতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের কাছে। সেই রিপোর্টে ফ্রান্সিস বলেন:

জমির চাষ ইয়োরোপীয়দের হাতে তুলে দেয় যে ব্যবস্থা, অক্স সব বিবেচনা বাদ দিয়ে তথু এই জমি তুলে দেওযার দিক থেকেও যদি এই ব্যবস্থার বিচার করা যায় তো বলতেই হবে যে 'এই ব্যবস্থা কম্পানীর রাজস্বের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।' এ দেশে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা দৃঢ়, নিয়মিও ও দার্যস্ত্রতাহান হওয়া দরকার। এ দেশের লোক দেওয়ানের কিংবা দেওয়ান-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলির দিদ্ধান্ত মেনে চলতে চিরদিন অভ্যন্ত। 'যদি ব্রিটিশেরা কিংবা তাদের কর্মচারীরা ক্ষমিপ্রতিষ্ঠান ভাড়া করবার স্বযোগ পায় তাহলে কম্পানীর প্রাপ্য বকেয়া খাজনা আদায় করবার জন্মে স্থাম কোর্টে মামলা দায়ের করা ছাড়া আর অক্স কোনো উপায় থাকবে না।' আমার মনে হয় এই ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় হবে না, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আদায় ব্যর্থ হবে আর শেষ পর্যন্ত কম্পানীর এই দেশের মালিকানাও সংকটাপের হবে (কোটেশান—লেখক)।

মি- ফ্রান্সিস-এর রিপোর্ট থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রদ করে যদি ইযোরোপীয়দের ভারতবর্বে এসে অবাধ বাণিজ্য করবার স্থযোগ দেওয়া যায় ভাহলে কম্পানীর আর কম হয়ে যাবে, এই তাঁর ভয়। ভারতবাসীরা দেওয়ানের বিচার অর্থাৎ অভ্যাচার, কুলুম্বাজি ও জায় করে আদায়, মাখা পেডে মেনে নিড, ইয়োরোপীয়েয়া তো তা মানবে না। তারা यদি ক্ববি-ফার্মের-মালিকানা পায় তাহলে তারা বাজনা না দিলে দে পাজনা আদায় করবার জন্তে স্থামকোটের শরণাপর হতে হবে, আর তার ফলে আদায় কমে যাবে আর শেষ পর্যস্ত ভারতবর্ষের উপর কম্পানীর দর্যলও টেকানো শক্ত হবে। ইযোরোপীয়দের ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্ঞ্য করবার স্থযোগ দিলে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ভোগ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে বেপরোযা লুঠ করছিল, বে-আইনী আদায় করছিল, দেসব বন্ধ হযে যাবে। জিনিসের দাম কমে যাবে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার ফলে, চাষাদের উপর যে জুলুম চলছিল তা বন্ধ হয়ে যাবে ইযোরোপীয়েরা যদি ক্বরি-ফার্মের মালিক হয়ে বসে, আইন-সন্মত উপায়ে পাজনা নিতে হবে তথন—এসব কি কথনো বরদান্ত করতে পারে লুঠতরাজে শিদ্ধহন্ত যথেচ্ছাচারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মালিকেরা কিংবা তাদের কর্যভাবার। ?

ইয়োরোপীয়ের। বেশী সংখ্যায় ভারতবর্ষে এসে বাণিজ্য করলে কিংব কৃষি-ফার্ম পত্তন করে বসলে যে কি ভয়ানক ক্ষতি হবে তা চিস্তা করে মি. শোর নামক কম্পানার একজন হোমরাচোমরা কর্মচারী যে কি পরিমাণ ব্যাকৃল হয়ে পড়েছিলেন তা বলা যায় না। তাঁর যুক্তি কিন্তু অন্ত, আর সে যুক্তি খুবই উপভোগ্য। মি. শোর বলছেন:

এ কথা একেবারে স্পষ্ট যে গত দশ-বারো বংসরের মধ্যে জ্বনসাধারণের চালচলনের প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে অধিক পরিমাণে ঘনিষ্ঠ হবার স্বাভাবিক পরিণতি। আগে ভাদের ইয়ো-রোপীয়দের সঙ্গে মেশবার অধিকার দেওয়া হত না। 'সেই অধিকার পেয়ে ভারা দেখতে পেয়েছে যে আমরাও চুর্বলভাও পাপ মুক্ত নই এবং অন্ত স্বার মতো ইয়োরোপীয়রাও লোভের বশীভূত। আমাদের প্রতি ব্যক্তিগভভাবে বা জাতীয়ভাবে যে শ্রছা আগে ভাদের ছিল ভা এখন নেই। এখন নিজেদের ভারা আমাদের সম্পর্বায়ের বলৈ মনে করে' (কোটেশান—লেখক)।

নি শোর-এর ভারী ভর পাছে এ দেশের লোক ইংরেজ বণিকদের আসল চোহারাটা কাছ থেকে দেশে কেলে বণিক-দেবতাগুলির সকলে বীজঞ্জ হরে পাছে। শোর সাহত্বের আপ্যোবের শেষ নেই বে শেষ পর্বন্ত ইংরেজ বণিকদের আসল ক্ষপ থরে কেলেছে এ কেলের লোক। ইংরেজনেরও বে অনেক দোব খাকতে পারে ও আছে, তারাও যে নানা প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে এটা ভারতবাদীরা ব্রো নিয়েছে, এটা কি কম ত্থুখের কথা! শোর সাহেবের মতে এইজন্তেই ভারতীয়দের ভক্তি কমে গেছে ইংরেজের উপর আর তার ফলে ভারতীয়েরা নিজেদের ইংরেজদের সমান সমান বলে ভারতে শুরু করেছে। ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের বেশি মেশামেশি হলেই চটক ভেকে যাবে, অল্প মেশামেশির ফলেই এটা ঘটেছে আর বেশি মাখামাখি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে শোরের ভয় ও ভাবনা। তাই তাঁর মতে ইংরেজদের বেশি সংখ্যায় এ দেশে আসতে দিলে মারাজ্যক ভল করা হবে।

এখানেও মতলবটি স্থাপট। ইংরেজদের যাতে এ দেশের লোক ভয় করে, সম্ভ্রম করে, দেবতা গোছের কিছু-একটা ভাবে সেটার দিকে নজর দেওরা দরকার। এটা একটা চতুর ও খুব প্রয়োজনীয় কৌশল অন্ত দেশকে দখল করে সে দেশের লোকদের গোলাম বানাবার ও লোটবার।

এবারে ইয়োরোপীয়দের এ দেশে এসে বাণিজ্য করতে দেওয়া ও চাষবাস করতে দেওয়া সম্বন্ধে তথনকার গভর্নর-জেনারল্-এর মতটা একবার দেখা যাক। ১৭৮৮ খুষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর গভর্নর-জেনারল্ ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের লিখছেন:

বদি প্রভাবিত পদ্ধতি (অবাধ বাণিজ্য) গ্রহণ করা হয়, তাহলে অসংখ্য ইয়োরোপীয় দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে জড়ো হবে। 'কম্পানী-পরিত্যক্ত শিরের কেন্দ্রগুলো বভাবতই তারা দখল করে বসবে।' তখন উগ্র প্রতিভিন্দির এবং ম্ল্যবৃদ্ধির উত্তব হবে এবং খেলো কাণড় বাজার ছেয়ে যাবে। 'তাঁতিরা সবার কাছ খেকেই অগ্রিম টাকা নেবে', প্রভাবে নিজেকে ক্ষতি খেকে বাঁচাবার চেট্টা নিজেই করবে। বণিকদের মধ্যে এবং বণিক ও উৎপাদনকারীদের মধ্যে বিবাদ হবে অনিবার্ষ। খুব সম্ভবত দেশ তখন বিশৃত্যলায় ভরে উঠবে। এ উপারে বাধীনতা ও বাণিজ্যের প্রসার কতদ্র হতে পারে তা নির্বারণ করা ছংসাধ্য নয়! (কোটেশান—লেখক)।

ইরোরোপীয়েরা বেলি সংখ্যায় এ দেশে এলে ইন্ট ইপ্তিয়া কম্পানী বে উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি ছেড়ে দিয়েছে সেগুলি এরা দখল করবে, ব্যবসায়ে তীত্র প্রতিবোগিতা শুরু হবে, একচেটিয়া বাণিজ্যের মজা লোটবার জার স্থ্যোগ থাকবে না কম্পানীয়, এ মর্মান্তিক জবস্থা কম্পানীয় নায়ের গভর্ময়-জেনায়ল সাহেব কি করে বটতে দিতে পারেন! ভাছাড়া তাঁতীয়া নানা ব্যবসায়ীদের

काइ त्यरक मामन भारत, जारमत व्यवद्यात किहुरी। উन्नजि रूरत, अर्धारे वा रेन्ड ইণ্ডিয়া কম্পানীর কর্তারা কি করে সম্ভ করেন ? কম্পানীর হাতে ভাঁডীদের ত্রদশার তো সীমা ছিল না। যত অল্প দাম দিয়ে তাদের কাছ থেকে কাপড় কেনা যায় তার ব্যবস্থা কম্পানীর লোকেরা করেছিল। ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার কম্পানীর হাতে থাকায় অল্প-দামে কিনে চড়া দামে বেচবার সব স্থযোগ কম্পানী ভোগ করেছিল। এখন অন্ত লোকদের ব্যবসার স্থযোগ मिल पू शांख लांध्वात य विभन जानन कन्नानीत जामनाता अखिनन ভোগ করে আসছিল তাতে বাদ সাধতে হয়। কম্পানীর নাযেব গর্ভরর-জেনারল সেটা কি করে বরদান্ত করে? তাছাডা জালিয়াতী বৃক্তি দিযে लाक र्रकाता य अपू ध कालहे हत्न छ। नय, त्म कात्मक पिति हन्छ। গভর্নর-জেনারল সাহেবের চিঠি তার প্রমাণ দিচ্ছে। গভর্নর-জেনারল निचट्टन य खराध राणिकानी कि हानू कतल खात है स्वाद्यां शिव्र अ एएटन अरन বাণিজ্য করা শুরু করলে বাজারে তীত্র প্রতিষ্দ্রিতা শুরু হবে আর তার ফলে জিনিসের দাম বাডবে আর কাপডও আগের চেযে খারাপ তৈরী হবে (enhanced prices and debased fabrics follow)। কন্দানীৰ ভিৱেক্টৰ-एमत वृद्धित वहत कि छिल छ। जानवात छैनाय जान तनहे, छवू ज्वात छत ঠকতে চায এমন লোক আর নেহাৎ নিরুদ্ধি লোক ছাড়া গভর্নর-জেনারলের এই বৃক্তি কেউ মানতে পারে বলে তো মনে হয় না। প্রতিদ্বন্দিতার কলে क्षिनिरमत माम वाएए ना. करम, चात्र क्षिनिम नीरतम रुरत्न याय ना वतक चारता गरतम हर दिशादिश्वत कल, त्कन-ना बात क्रिनिम जल्बत करिय जाला मि-हे প্রতিঘদ্বিতায় জেতে। কম্পানীর ডিরেক্টরেরা গভর্নর-জেনারলের এই অসম্ভব যুক্তি গোগ্রাসে গিলেছিলেন কি-না তা জানতে কৌতৃহল হয়।

আসল কথাট। হচ্ছে যে ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে এসে বাণিজ্য করবার ও চাষবাস করবার অধিকার দেওয়া উচিত, না উচিত নব, এই নিয়ে আঁটাদশ খুটাব্দের শেষভাগে যে লড়াইটা চলছিল সেই লড়াইটা আসলেছিল—বণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার-এর (Monopoly) নীভির সঙ্গে বাণিজ্যের অবাধ অধিকারনীভি-র (Free trade) লড়াই।

বান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর কান ক্রেপাত হল, ক্যাপিটালিজনের কেই প্রারম্ভকালে বাণিজ্যের একচেটিরা অধিকার বাদের হাতে ছিল ডারা বান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর সম্প্রারণে বাধা হিরেছে। সামস্ত সমাজব্যবস্থাত

ষুগে জমিদারী-প্রধার সঙ্গে কৃটীরশিল্প-প্রণালী যুক্ত ছিল এক অর্থ,নৈতিক वावचात वांधान । याञ्चिक छेरलामन-अनामी हामू इटम हातिभिटक कमकात-পানা গজিয়ে উঠবে, তার ফলে গ্রামের কুটীরশিল্প থেকে জমিদারের। व्यवद्यविष्ठ य व्यामात्री कत्र तारी व्यात मञ्जय रूप्त ना। अहेव्यक्ति यह শিক্ষের প্রবর্তনে জমিদারেরা এত বাধা দিরেছে। ভারতবর্ষে বাণিজ্ঞা कद्रां अटन देखें देखिया कल्लानी ছल्ल-चल्ल-कोनल द्राज्य कार्यय कर्त নিল। এই রাজত্ব কায়েম করা তো পরমার্থ সাধনের জভ্যে নয়, অসভ্যাদের সভ্য করার (Hellenic mission) জন্মেও নর। পরমার্থকে সিকেতে তুলে त्राप वर्ष कि करत लाहै। यात्र, व्यनजातनत त्मरण याकिङ्क लजा व्याह्य जा কি করে ঝুলি ভরে সাগরপারে পাঠানো যায় তারই ভাবনায় বিভোর ছিল धरे विषमी वर्गिकत मन। य वर्षनिष्ठिक नी छि रेग्छे रेखिश कम्मानी অমুসরণ করল ভারতে, যে নীতি কার্যকরী করবার জন্তে তাদের বাদশাহী পত্তন করা ভারতবর্ষে, সেই নীতির মূলস্ত্ত ছিল ভারতবর্ষ থেকে যতদূর সম্ভব কাঁচা মাল আর কুটীরশিল্পজাত জিনিসগুলি লোটা, বিশেষ করে কাপড়, আর দেওলি ইংলতে পাঠানো, আর ইংলতের কলকারখানায় তৈরী बिनिमश्रमि ভারতবর্ষে এনে ভারতের বাজারে বিক্রী করা। ভারতবর্ষে বাতে কলকারশানা গজিয়ে না ওঠে, ভারতের কুটীরশিল্পগুলিও যাতে ধাংস হুরে যায়, ভারতবর্ষ যাতে ইংলভের কলকারধানাগুলোর কাঁচা মালের त्यागानमात्र हिरमत्व त्वैत्व बात्क—এই हिम हेम्छे हेखिया कल्पानीत व्यर्थ নৈভিক নীতি। বাংলার তাঁতীদের মেরে ইংলণ্ডের কলের তৈরী কাপড়ে वर्वत्र (ठष्टोत्र कथा नर्वस्रनविष्ठि। विल्य (थरक रवनव स्थिनिन आमनानी করা হত দেগুলো খুনিমত চড়া দামে বেচত কম্পানী, কেন-না কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার তার দখল-কর। এলাকার বাজারে। ইয়োরোপের কারখানার তৈরী জিনিস এনে অন্ত কেউ ইয়োরোপীয়, কম্পানী অধিকৃত এলাকার বাজারে বিক্রী করতে পারত না। কৃষির উন্নতির **पिटिंश के क्यानीय नम्बद्र हिल ना । एवं कैं। हा याल क्ष्मि देश्ना एवं कें।** निज्ञश्रनित चट्ड थारहासन हिन स्थू तिरे काँछ। यानश्रनित छैरशानतित निटक **जारनत नसत हिन। अरे हिन कन्नानीत वर्षरेनिजिक नौ**ि बांत अरे नीजित ফাঁস পলায় পরিয়ে কম্পানী-শাসিত এলাকার লোকদের আধ্যরা করে

রেখেছিল কপানী। কপানীর একচেটিয়া অর্থনৈতিক অধিকারের আওতার ভাৰতীয়দের অর্থনৈতিক উন্নতির কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। একচেটিয়া वानिका अधिकारवद राष्ट्रे खाउहोन मन्ना करन अवाध वानिका अधिकारबद চেউ এনে পৌছলে একটা স্রোত শুক হবার সম্ভাবনা জাগে বৈকি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে বাইবে থেকে দলে দলে ব্যবসাযীরা যারা অবাধ বাণিজ্ঞা-অধিকারের নীতি (Free trade) গৃহীত হলে আদবে তাবা কি মুনাফ। লোটাব উদ্দেশ্ত ছাডা আব-কোনো মহৎ উদ্দেশ্ত নিয়ে আসবে? একচেটিয়া ব্যবদা-অধিকাবের মজা-লুটনেওয়ালা ব্যবদায়ীরা হোক, কিংবা প্রতিধন্দিভায়ূলক खवाद वानिका-खिकारवत ऋरवाग-नृष्ट्रेत-खवाना वावनायोत। ट्राक. ज् नरनवहे উদেশ এক –পকেট-থলে-দিনুক ভরে মুনাফা লোটা। ভফাভ হয ভুবু ব্যবসাব ধবনটা, বাবসার উদ্দেশ্য একই খেকে যায়। কিছু এটাও জানা দবকাব যে ধবনটার ভফাভ অর্থাৎ রীতির ভঙ্কাভ থেকেই পরিবর্তনের স্থচন। ঘটে। সব সমযে নীভিব ভফাভ থেকে পরিবর্তনের স্ত্রপাভ নয। কিছু लाक राथात अकटहिया-छारा वावमा करत मूनाका नुहेरह रमधात यथन হুডমুড করে অগুন্তি ব্যবসাযীরা এদে চুকে পড়ে, তথন জোযার আসে व्यर्थतेनिक वावश्रोत वह जला। প্রতিবন্ধিতা यथन তীত্র হযে ওঠে তথন মুনাফ। লোটবার অত্যে নতুন নতুন ধান্দা জাগে ব্যবসাধীদের মনে। ভার ফলে নতুন নতুন জিনিস তৈরী আর নতুন নতুন কাঁচা মাল উৎপন্ন করবার দিকে দৃষ্টি পড়ে ব্যবদাযীদের। ইতিহাসের ধারা তলিষে দেশলে আমরা এইটেই দেখি যে লোভী মাহুষ ব্যক্তিগত লোভের উস্কানিতে কাজ করে চলে কিছু তার ব্যক্তিগত স্বার্থের ফাটলের ভিতর দিয়ে সমাজেব কল্যাণের ভক্ষ মঞ্জরিত হয। এই মূনাকাধর্মী সমাব্দে মানবসমষ্টের কল্যাণ হচ্ছে লোভী মামুষের স্বার্থধর্মী কাজের বাই-প্রভাক্ট অর্থাৎ পড়ে-পাওয়া অযাচিত ফল। ভাই ধর্মনীভিরও দিক থেকে বিচার করলে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারীদের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার-ভোগীদের কোনো পার্থক্য না থাকলেও, ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকে বিচার করলে এটা স্বীকার कद्रालंडे हत्व त्य क्यां निष्ठा निर्मे नमाव्यवायश्चाय अकटाविया वानित्वाद अधिकारितत आयभाग व्यवाध वानिस्कात अधिकारितत श्रवर्धन अर्थ निष्ठिक অগ্রগতির স্থচনা করে।

७५ (य ভারতবর্বেই ইভিহাস এই পথ ধরে চলেছিল ভা নব সিংহলেও

এই একচেটিয়া বাণিজ্যনীতির সঙ্গে লড়াই চলছিল অবাধ বাণিজ্যনীতির।
দিনেমারদের হাত থেকে সিংহল যখন ইংরেজদের হাতে গেল তখন ইন্ট
ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতেই সিংহলের শাসনভার গ্রন্ত হল। আর অমনি
সঙ্গে সঙ্গে ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এই ব্যবস্থা করে নিল যাতে এই কম্পানীর
সাহেবরা ছাড়া আর-কোনো ইয়োরোপীয় এসে সিংহলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও
বসবাস না করতে পারে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্মেন্ট সিংহলের
শাসনভার ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে নিল।
সিংহলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্ববির কি উপায়ে উয়তিসাধন করা যেতে পারে
সে সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট দাখিল করবার ভার দেওয়া হল সার আ্যালেক্জান্দার জন্সনের উপর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে।

गांत ष्यालक्षान्यात य तिर्लार्धे मिथिन कत्रलान छाट वनलन य यि गिश्हलत व्यवगा-वाणिकात छ क्षित छेत्रि गांधन कत्रत ह्य छाहल विद्यान, याञ्चिक छेश्लामन-প्रगानी छ हेर्यारताणीय य्नधन— अहे जिनिष्ठ खिनित्यत श्रीयाष्ट्रन गिश्हल, ष्यात छात खर्छ हेन्छे हेखिया कन्णानीत अकर्राणिया वाणिका-चिथिना त्र कर्रा च्याप वाणिकानीछ श्रीय बर्ण वनवारमत खिनात गिर्छ हरव। मात ष्यालक्षान्यात्रत अहे तिर्लार्धे च्यापी ४५००० थ्रेडास्म गिर्हल ख्वाय वाणिकानीछ श्रीविज हन चात व्यवगा-वाणिका छ क्षित खर्छ हर्यारताणीयरम्य विश्वकानीछ श्रीविज हन चात व्यवगा-वाणिका छ क्षित खर्ण हर्यारताणीयरम्य गिर्हल अर्ग वाण कर्यात विक्रस्क हेन्छे हेखिया कन्णानी यग्नव नित्रमकाञ्चन छेत्री करविज्ञ राख्या त्र करत राच्छा हन।

সিংহলে যন্ত্রবিপ্লব (Industrial revolution) শুরু হয়ে গেল যার আরএক নাম ইতিহাসের । পরিভাষার—বুর্জোয়া বিপ্লব । বাংলার দিকে আবার
কিনে তাকানো যাক । ইস্ট ইপ্তিয়া কম্পানীর অর্থনৈতিক স্বার্থের শ্বাসরোধকরা ফাঁস তখন বাংলার গলায় পরানো রয়েছে। একচেটিয়া বাণিজ্যের
কারাগারে বাংলাকে বন্দী রেখে তাকে শুবে নিচ্ছিল ইস্ট ইপ্তিয়া কম্পানী।
বন্ধশিল্প প্রবর্তনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না সে অবস্থায়, নতুন কৃষিজ্ঞাত
কাঁচা মালের ফাল ফলাবার সম্ভাবনাও না। বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের
সম্প্রসারপের সব পথ ঘাট বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছিল ইস্ট ইপ্তিয়া কম্পানী।
তথন ব্যক্তিগত লাভের আশায় যায়া সেই ছুর্গের দেয়াল ভেকে চুক্তে এল
ভারা বান আনল বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের মরা গাঙে।

১৮২৪ খৃত্তীক পর্যস্ত এই কডাকড়ি চলন, বাঁধন একটুও আলগা হল ना। नीलकर সাহেবেরা গ্রামাঞ্চলে অমির মালিকানা পাওয়ার অক্তে বার বার আজি করল বাংলাব গভর্মেন্টের কাছে কিছু তাদের সব আবেদনই व्यमश्रृत (बरक शिल। ১৮२৪ थृष्टीत्य वारमात गर्डात्रे हेट्ह हम वांश्नारम्य किया ठाष एक कवर छ। किन्ह देखारवानीयरम्ब अभित्र मानिक হবাব অধিকার না দিলে কফিব চাষ শুরু করা সম্ভব ছিল না। অগত্যা গভর্মেণ্ট বাধ্য হল ইযোবোপীয়দেব জমিব মালিক হবার অধিকার দিতে —অবিশ্রি সেই অধিকাব দেওয়া হল আট্বাট বেঁধে বিশেষ সর্তে। निक्रभाव इत्य (प्रहेमव मर्ज (प्रतन नित्यहे किय हात्यव खर्ण खिम किनन हेरयारवाशीरयदा। अक रुन किंकत हाथ वाश्नारमस्य। हेरयारदाशीरयवा তাই বলে হাল ছেডে চুপ কবে বদেছিল মনে করলে ভুল করা হবে। ১৮২९ थृष्टात्मव १३ नत्स्मव जावित्थ किनकाजा-वानित्म देखादाशीयदा अकि সভা ডাকল টাউন হলে। ইংবেজদেব ভাবতবর্বে বাস-বিষয়ে বেসর আইনগড বাধা ছিল সেই বাধাগুলিকে অপুদাবিত কববার জন্মেই এই সভা ডাকা হয়। বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি, বাণিজ্যোর উন্নতি ও ক্লমির উন্নতি সাধন করতে ইংবেজ বণিকেবা যে সাহায্য কবেছে ভাব উচ্ছুদিত বর্ণনা ইংবেজ বণিকদেব মুখ থেকেই শোনা গেল সে দিনেব সভাষ। সভা থেকে প্রস্তাব পাশ করে দরখান্ত হিদেবে দেটা পাঠানো হল গভর্মেন্টের কাছে-কিছ कार्ताहे कन कनन ना। भडार्य है जयरना है के हे खिया कन्यानीय हेनावार जहे ওঠে, বদে, চলে, তাই জ্বয হল কম্পানীব একচেটিয়া অধিকারনীভির।

এই মিটিংবের মাস তিনেক পরে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দেব ২৬শে কেন্দ্রবারী তারিখে 'একজন জমিদার' এই স্বাক্ষরযুক্ত একটি বিবৃতি বেব ২ল 'সংবাদ কৌমুদী'-পত্রিকায। এই 'একজন জমিদার' আর কেউ নয়, স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর।
বিবৃতিটি উদ্ধৃত করাব যোগ্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর লিখছেন:

কষেক সপ্তাহ আগে টাউন হলে একটি সভা আহুত হ্যেছিল। তার উদ্দেশ্ত ছিল, এ দেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হতে যে চিনি রপ্তানী হয তার উপর শুক্ষেব হার সমান কবে দেওয়ার জন্তে পার্লামেন্টের কাছে আবেদন করা এবং বৃটিশ-জাত প্রজাবর্গকে ভাষতে অবাধ বাসস্থান দেওয়া। খোলামেলা এবং দীর্ঘ আলোচনার পর যথন অনেক প্রভাব উথাপিত ও গৃহীত হল ভখন এক ধর্মযাজক, বগড়া করাই বার স্বভাব ও পেশা, খোলাখুলিভাষে সভার উদ্দেশ্যের বিরোধিতার পরিবর্তে একজন এদেশীয় লোকের কাছে শেষোক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি মতবিরোধিতা প্রকাশ করলেন এবং আমি জানতে পারলুম যে তাকে এবং তার মারফত অন্তদের পান্টা আবেদন করতে রাজি করান। এই পান্টা ভন্তলোক এখন তা তৈরী করছেন।

আমাদের এদেশীয বন্ধুরা সেই ধর্মবাজক থেকে যা শুনেছেন তার থেকে তাঁরা এই ধারণা করেছেন যে টাউন হলের সভায় স্থিরীক্বত আবেদনের শেষ উদ্দেশ্য হল এদেশীয় জমিদারদের তাঁদের জমিদারী থেকে বঞ্চিত করা এবং ইয়োরোপীয়দের এ দেশে ভূসপতি দেওয়া। তাছাড়া অগণ্য ইযোরোপীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায হিন্দুদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা, সেও এই আবেদনের উদ্দেশ্য।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা পান্টা আবেদনপত্ত্রের খসডা তৈরী করেছেন এবং সংশোধনের জন্তে এবং তার গুরুত্ব বাডে এমন কোনো চুক্তি বাৎলে দেবার জন্তে তা উক্ত ধর্মাযাজকের হাতে দিযেছেন। কিন্তু একটি কুকর্মের সমর্থক বলে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেন নি।

লেখায় এবং আলাপে তাঁর। ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদের ঘারা দেশব্যাপী নীল-চাষের অস্থবিধা ও অনিষ্ট সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ইয়োরোপীযরা ধান-চাষের অধিকাংশ জমি নীল-চাষের জন্মে অধিকার করাতে এ দেশের লোকের প্রধান খাত্য ধানের অভাব তীব্রভাবে অমৃভূত হচ্ছে এবং তার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অনটনে অশেষ তুর্দশা ভোগ করছে।

এ দেশে যাঁর ভূসম্পত্তি আছে এবং যিনি নিজে তাঁর জমিদারী দেখাশোনা করেন তাঁরই কাছে এ কথা স্বিদিত যে নীল-চাষের জক্তে কী বিরাট পরিমাণ পতিত জমিতে আবাদ হয়েছে এবং নীল-চাষের মালিকরা যে দেশ জুড়ে টাকা ছড়াচ্ছেন তাতে দেশের নিম্নশ্রেণীরা কেমন স্বচ্ছন্দে দিনপাত করছে। আগেকার দিনে যেসব চাষী জমিদারের জবরদন্থিতে বিনামূল্যে বা অল্প পরিমাণ ধানের বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হত তারা এখন নীলকরদের আওতার খানিকটা স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে; তারা প্রত্যেকেই নীলকরদের কাছ খেকে মাসিক চার টাকা বেতন পাচ্ছে। এবং অনেক মধ্যবিস্ত যারা নিজেকেও পরিবারকে প্রতিপালন করতে পারত না তারা নীলকরদের দ্বারা উচু বেতনে

সরকার প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হচ্ছে। এখন তারা জমিদারের বা বেনিয়ার খামখেয়ালি ও মজি দারা নির্যাতিত হয় না' (কোটেশান—লেখক)

এ অবস্থা থেকে এ বিষয়টি সম্বতভাবেই অনুমান করা যায় যে ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদের যদি অবাধ বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং ফলে যদি অধিক-সংখ্যক ইয়োরোপীয় দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে চাষ, বাণিজ্য প্রভৃতি চালান তবে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা নিশ্চিতভাবে অধিকতর উন্নত হবে এবং জমিরও সম্ব্যবহার হবে। 'অবশ্র এই অবস্থা আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর জমিদারদের নিশ্চয়ই ত্থুখের কারণ হবে, কেন-না তাঁরা নিজ নিজ গণ্ডিতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিপীড়িত করতেই ইচ্ছক' (কোটেশান—লেখক)।

সরকারের নিকট অনুসন্ধানপরায়ণ বিচারকরা সময় সময় যে রিপোর্ট-গুলি দাখিল করেছেন তা দেখলেই 'রায়তদের প্রতি জমিদারদের নিষ্ঠুর আচরণের কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে'। তাছাড়া এমন অনেক জমিদার আছেন যাঁরা কচিৎ নিজের জমিদারী পরিদর্শনে যান। ম্যানেজারের উপরই তাঁদের যত বিখাস, তার উপরই চাষাবাদের সমস্ত ক্ষমতা অর্পন্ধ করেন। সাধারণত ম্যানেজারেরা বিশ্বাদের অপব্যবহার করে এবং নিজেদের স্থবিধার জন্ম রায়তকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত করে। তারা ভয় দেখিয়ে এবং জারজবরদন্তি করে চাষীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করায় অনেক চাষী গ্রামান্তরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তার কলে চাষীদের বাসস্থান থালি পড়ে থাকে, জমি পতিত হয়ে যায়। ম্যানেজারেরা তাদের মনিবের কাছে যে মিধ্যা অজুহাত দেয় তা হছে এই যে নীলকরদের অত্যাচারে খাজনা কমে গেছে, চাষ হছে না। এভাবে মনিবদের ভারা অল্কারে ফেলে রাখে। (কোটেশান—লেখক)

এ অবস্থায় আমার এ কথা বলা নিশ্চর যুক্তিসক্ত যে ব্রিটিশ সরকার এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক ইয়োরোপীয় যে এ দেশের লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করছেন যে তার বিরোধী, অথবা যে ইয়োরোপীয়দের এ দেশে অবাধ বসবাসের বিরুদ্ধাচরণ করে—এই বসবাস অবিশ্রি বিচার-পদ্ধতির কতকগুলি পরিবর্তন-সাপেক—সে লোক এ দেশের লোকদের এবং তবিশ্বৎ বংশধরদের শক্ত।

बादकानाथ ठे!कुरदद अहे विद्वाजिए नाना काद्रण व्यनिधानर्यामा । व्यथमज, जांत्र जाग्रनिष्ठेजा रम्थवांत्र जिनिम, विस्मय करत अ कारम, रव कारम मर्ठेजा मय-কালীন সমাজে অধিষ্ঠাত্তী দেবী-পদে প্রতিষ্ঠিতা। স্বারকানাথ নিজে একজন প্রভূত সম্পত্তিশালী জমিদার ছিলেন। কিন্তু নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে अभिमाद्रित वृष्ट्यंत्र माफारे गारेवात कात्ना श्रीम कदत्रन नि चात्रकानाथ। অকপটভাব তিনি প্রজাদের উপর জমিদারদের ও জমিদারদের কর্মচারীদের निष्टेत वावहारतत वर्गना करतरहन। এই अभिगारतताहे य চाषीरमत छेपत অভ্যাচার ও তাদের বেপরোযা লুট কায়েম রাথবার জন্মে ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে জমি কিনে কৃষিকার্য করতে বাধা দিচ্ছে সে কথা দারকানাথ সোজাম্বজি বলেছেন। নালকর সাহেবদের বিরুদ্ধে তথন বছ অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল চারাদকে। অত্যাচারও যে তারা করছিল না তাও নয়। অত্যাচার না করে কে কবে মুনাফা লুটেছে, গিন্দুক ভরেছে, ধনী হয়েছে ! জीবে-मग्ना-नारम-क्रि-त পन्ना धरत তো জেব-এর উপর দল্লা করা যায় না. ব্লজত-কুচিতেও ক্লচি তৈরা কর। যায় না। অগত্যা নীলকর সাংধ্বেরা থে 'মহাজন যেন গত স হি পদ্বা' এই মহামন্ত্র জপতে জপতে চাষাদের জিভ বার করে দেবে ভাদের বুট জুভোর চাপে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? জমি-দারদের নাগরা জুতোর জাযগায নীলকর সাহেবদের বুট জুতো চাষার বুকে मृत्य निर्देश नाक्ष्मािक चाक्किन अरे या उकाउ। जारे उकाउ घटन ७४ छे जामात्नव, नौनाव नय ! তবে এটাও जाना ভালো य नीनकव गार्ट्यम्ब **অ**ত্যাচারের কাহিনাগুলোকে বাড়িয়ে ফেনিয়ে দেশের লোকদের কাছে ধরে দিয়ে চাষাদের উপর অভ্যাচার করবার ভাদের যে একচেটিয়া অধিকার ভারা এতদিন নিবিবাদে ভোগ করে আসছিল সেটি অক্সুগ্ন রাথবার জক্তে मित्रेश हर्य नष्डिन स्विमादिता। अत श्रेमां स्वामता यथान्तरित एवर । ভাছাড়া আর-একটা জরুরী জিনিস, মূল্যবান তথ্য যেটা নীলকরদের অত্যা-চারের কাহিনী দিয়ে ঢাকা দিয়ে গোপন করবার চেষ্টা করা হয়েছে আর विषे पात्रकानात्थव मछानिष्ठं मत्नव त्रोगत्छ आयवा खानत्छ भावनूम त्रिष्ठि राष्ट्र এই यে नौल-চारमत करन शैरियत চामी चात मधाविख छ्टे-हे नास्यान হয়েছিল। চাষারা জমিদারদের কাজ করে একটি পয়সাও পেত না, ভাদের বেগার খাটিয়ে নিভ অমিদারেরা। নীলকর সাহেবদের নীলকুঠির ক্ষেতে কাজ করে সেই চাষীরাই মাসে প্রায় চার টাকা রোজগার করত।

अकरनी जिन वर्णद स्वारंग ठांत छांकांत रच कि मूना हिन छ। रण मिर्नित वारनात स्वर्ध रेनिछक स्वीवर्तन छथा मैरिन स्वाना राहे छाँरित पर्क धांता। कता मस्वर नम्र। अपूर्क वर्षा पर्थे हरव रच ठांत छांकांम रण मिन अकि छांहे भित्रवारत स्वान स्वान्त कथा। और ति पर्या स्वान्त कथा। और ति मधाविद्य क्षण क्षण क्षण क्षण हर्ण राह्म राह्म नि नौनक्षित कथा। र्कतानीत काल, नार्यरत काल, मत्रकारत काल, कछ तकरमत काल छांता र्पाण नौनक्षिरिछ। स्विमातरमत निकातश्वरना अमिन करत रण मिन हाछ-हाण हरम राह्म अपि कथरना मस्व ह्य स्विमातरमत । जांक छांचीरमत छःरथ स्विमातरमत शांच अछ विश्वनिछ, नोनकत मार्ट्यरमत हाछ र्थे क्षिमातरमत शांच अछ विश्वनिछ, नोनकत मार्ट्यरमत हाछ र्थे मधारमत वाह्म स्विमातरमत अछ स्विमातरमत अछ स्विमातरमत कार्ह्य स्विमातरमत अहं हाथी-श्रीछित मर्य स्वामारमत कार्ह्य स्वाणि करत मिराह्म ।

বিতীয়ত, বারকানাথের ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টিভার ভারিফ না করে পারা যায না। তাঁর বিবৃতি থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বুঝেছিলেন যে যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য করবার अधिकांत्र तम कदत मिर्घ टेरयादताशीयरमत अवाध वाणिका कत्रवात ७ इत्यकार्य করবার অধিকার দেওয়া যায় ভাহলে বহু নতুন বাণিজ্যের স্ত্রপাভ হবে, বাণিজ্যের অত্যে নতুন নতুন ক্ষমিজাত দ্রব্যের চাষ শুরু হবে, দেশ অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে যাত্রা শুরু করবে। তথনকার রাজনৈতিক অবস্থায় দেশকে এগিয়ে নিযে যাবার এই ছিল একমাত্র পথ। নতুন নতুন ব্যবসা পত্তন করে ও নতুন নতুন কাঁচা মাল উৎপন্ন করে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মরা গালে বান আনতে হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বাঁধ ভেক্তে ইযোরোপীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের স্রোভ বইয়ে দেওয়া ছাড়া সে দিনের বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থায় আর-কোনো পথ ছিল না। একদিকে ইন্ট ইণ্ডিযা कल्लानी, अञ्च मित्क (मनीश अभिमादित मन, अरे क्रे वार्धत मोतारक्या বাংলার অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনের স্রোত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মরে যাচ্ছিল। ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন বারকানাথ সেটা বুরেছিলেন, তাই তিনি বাণিজ্য ও কৃষির অজে ইউরোপীয়দের এ দেশে এদে বসবাদের সমর্থক ছিলেন। ডিনি জানডেন যে সেই নতুন স্ম্ত্রপাডের পথ আরামের পথ নয়।

অনেক মাহুষের স্থান্থবিধেকে উপেক্ষা করে ইভিহাস তার চলার পথ রচনা করে। চামীরা স্বভাবতই গতাহুগতিক-পদ্ধী, মাদ্ধাতার আদরের সন্তান তারা। পুরোনো জ্ঞানা পথ ছাড়া তাদের কাছে আর-কোনো পথ নেই। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সে দিন চামীদের যে অভিযোগ তার অনেকথানিইছিল অনভ্যন্ত নীল চাম প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সংস্কারবদ্ধ চামীদের আপত্তিও দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারার গতি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টির সৌভাগ্যবঞ্চিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বৃদ্ধিহীন হৈচে। গ্রামের সেইঅ-নড় জীবনকে নাড়িযে দিতে গেলে জোরে ধালা দেওয়া প্রয়োজন। যেখানে ঝড়ের প্রযোজন সেখানে দখিন বাতাসকে বরাদ্দ দিলে চলে কি? ঘারকানাথ সেটা বৃর্বাতেন, তাই তিনি বলেছিলেন—'এ দেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জল্পে ভারতের ব্রিটিশ গভর্মেন্ট এবং ইযোরোপীযদের মধ্যে থেকে বহু ব্যক্তিরা যা করছেন সেই প্রচেষ্টার যারা বিরুদ্ধতা করতে চায় এবং এ দেশে ইযোরোপীয়দের অবাধ বসবাসে যারা বাধা দিতে চায, অবিশ্রি সেই বসবাস দেশের বিচার-পদ্ধতির কভকগুলি পরিবর্তন সাপেক্ষ, তারা বর্তমান দেশবাসীদের ও তাদের ভবিশ্বৎ বংশধরদের শক্র।

ষারকানাথের বিবৃতি থেকে এটাও স্পষ্ট যে তিনি এ দেশে ইযোরোপীয়দের বিনা সর্তে বসবাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। রামমোহন রায এ সম্বন্ধে আরো স্থনিদিষ্ট মত পোষণ করতেন। যথাসমযে তার আলোচনা করা যাবে।

ইনোরোপীযদের এ দেশে বসবাস ব্যাপার নিয়ে তথন যে আলোচনা চলছিল আর নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে তথন যে আন্দোলন চলছিল কলকাতার পত্রিকাগুলিতে তার হদিশ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের 'বক্ষদ্ত'-পত্রিকায় এই মন্তব্যটি থেকে পাই—'কশ্যশ্চিৎ প্রজাষা ইত্যক্ষিত পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়া অভকার দূতপত্রে প্রকাশ করিলাম। কিন্ত পত্রপ্রেরক ক্লোনিজেদিয়ন বিষয়োপলক্ষ করিষা বর্তমান নীলকর সাহেবেরদিগের প্রতি যে যে দোষোল্লেথ করিয়াছেন তিছিয়য়ে অশ্মদাদির কিঞ্চিত্বক্রব্যের আবশ্যক হইল কেন না একপ মিখ্যা দোক্ষ তাবৎ নীলকর সাহেবেরদিগের প্রতি দেওয়া অগ্লচিত বরং এ শ্বলে লেখকের অতি কর্তব্য ব্যক্তিপ্রভেদ করিয়া দোষগুণ লিখিতে হয় তাহা না করিয়া সাধারণের প্রতি একবাক্য দারা অভায় করা যুক্তিবিকৃত্র কিন্তু মক্ষঃসলে সাহেবেলাকেরদিগের নীলের

কুঠী হওনে বিশুর উপকার হইযাছে অর্থাৎ যে সকল ভূমি কন্মিনকালে আবাদ হইত না এইক্ষণে সেই সকল ভূমিব কব অনেক উৎপন্ন হইবায তালুকদাবদিগেব পক্ষে কত ভাল হইয়াছে তাহ লিপিবাহুল্য এবং বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তিবা যাঁহারা অন্তান্ত বিষয় কর্ম করিতে অক্ষম তাঁহাবা কুঠীতে চাকবী করিয়া প্রায় অনেকেই ভাগ্যবস্ত হইয়াছেন পবস্ত প্রজাগণের পক্ষেও মক্ষল হইয়াছে যেহেতৃক মূলা উপার্জনে যাহাবা অক্ষম ছিল তাহারা নালোপলক্ষে বিলক্ষণ যোত্র কবিয়াছে এবং মজ্বলোকদিগেব এমত উপকার দর্শিয়াছে যে পূর্বে যাহারা সমস্ত দিবা শ্রম কবিয়া তিন পণ কভি উপার্জন কবিতে পাবে নাই তাহাবা এইক্ষণে আডাই আনা তিন আনা পর্যন্ত আহরণকরিতেছে। অতএব কহি ইক্ষরেজলোকে এ প্রদেশে বাহুল্যারূপে ক্ষমিকর্ম করিলে উত্তরোত্তর প্রজারদিগেব আবো উন্নতি হইবাব সম্ভাবনা।

বাদাহবাদের ঘূর্ণি হাওযায় মুরপাক খেতে খেতে বাংলাদেশের দিনগুলি এমনিভাবেই কেটে যাচ্ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীব মুঠো তথনও শিথিক হয় নি। মুঠো ফুটো কববাব জন্তে ইংলত্তে ও ভাবতে নানা শক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিষে काख करत চলেছিল, किन्छ তথনো সে প্রচেষ্টাগুলি চূর্ণ হযে याष्ट्रिल देखे देखिया कष्णानीत दर्गश्राहीत शका त्मरत। तांश्लारमरमत জনসাধারণেব সে দিন না-ছিল অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্মে কি প্রযোজন তার छान, ना-छिल क्लामाख वाखरेनिक टिक्ना। वामरमाइन, बात्रकानाथ আব তাঁদের বন্ধু ও সহকর্মী আরো ত্ব-একজন—এই ছিল সারা বাংলা-দেশেব মধ্যে চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদেব হিসেব। তাই জনসাধারণেব ধাকাষ ইস্ট ইণ্ডিযা কম্পানার অর্থনৈতিক হুর্নেব ভোরণ ধূলিসাৎ করবাব কোনো সম্ভাবনাই তথন ছিল না। যাদেব হাতে ক্ষমতা ছিল বাংলাব সেই জামদারের। তাবা তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীব সক্ষে ভাগাভাগি করে বাংলাদেশকে ভাদের একচেটিয়া দখলে রেখেছিল— বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া অধিকাব আব ক্লমির ক্ষেত্রে জমিদারদের একচেটিয়া অধিকার। তাই জমিদারদের তরফ থেকে कांन जाम्मानन हेके हे छिया कन्नानीत विक्राह, जाना करवात कारनाहे ঐতিহাসিক হেতু আমাদের নেই। সে দিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে আঘাড হানবার, তার একচেটিয়া অধিকারের তলা ফুটো করে দেবার একমাত্র শক্তি हिन-हेश्द्रक विविद्या। जाता जात्मत्र वास्त्रिक चार्षित बाजिद हेन्छे

ইতিযা কম্পানীর অধিকারের উপর আঘাত হানবে, এই ছিল ইতিহাসের নির্দেশ দেই যুগে। তাই বাংলার তথা ভারতের অর্থ নৈতিক জাবনের কাঠামো ভেক্ষে দেখানে নতুন অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সম্ভাবনা ঘটাবে ইংলগু—এই ছিল দে যুগের ইতিহাসের নির্দেশ। ইতিহাসের সেই নির্দেশ ব্রেছিনেন রামমোহন আর ম্বারকানাথ। তাই তাঁরা নির্দিষ্ট সর্তাহণাবে ইযোরোপীয়দেব ভারতবর্ষে বদবাসের অন্তমতি দেও্যার স্বপক্ষে ছিলেন। তবে দ্বাই রামমোহনের ও ম্বাবকানাথের উদ্দেশ্য ধরতে পারবে ও বৃঝতে পারবে এটা আশা করা অলায। বেশির ভাগ লোকই হচ্ছে নাক-ববাবব-দেখন্দার—দে দিনও, আজও।

দারকানাথের এই বিবৃতির প্রায় এক বৎসর পরে ১৮২৯ খুষ্টাব্দের ২৮শে জাত্মারী কলকাতা সহরের প্রধান প্রধান ব্যবসাযীরা ব্যবসার জন্মে ইযোরোপীযদের গ্রামাঞ্চলে জমি খবিদ করতে দেওয়া হোক এই মর্মে গভর্মেন্টের কাছে একটি মেমোরিযাল পেশ করলেন। তার কুডি দিন পরে ১৮২৯ খুষ্টাব্দের ১৭ই ক্ষেক্রগাবা দ-কৌন্সিল গভন'র-জেনারেল যেসব বাধার বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জানিষেছিল ব্যবসায়ীরা তাদের মেমোরিযালে সেগুলি দূর করবাব প্রস্তাব গ্রহণ কবলেন। ব্যবদায়ীদের মেমোরিয়াল আর স-কৌন্সিল গভর্মর-জেনারেলের এই প্রস্তাব ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের প্যলা সেপ্টেম্বর ভারিখে ইংলত্তে পার্টিযে দেওয়া হল কম্পানীর কোর্ট অফ ভিরেক্টবদের কাছে। ধর্মসভার নেতৃবৃন্দ কি চুপ থাকতে পারেন যথন রামমোহন ও দ্বারকানাথ ভারতবর্ষে ইংরেজের বসবাস সমর্থন করেছেন! কিভাবে রামমোহন ও দ্বারকানাথ সমর্থন করেছেন, কি তাঁরা বলেছেন, কি সর্ত তাঁরা मिरयह्म (मध्नि विहाद करत (मध्वात श्राक्षम् ठाँता (मथ्लन ना। যা রামমোহন আর দ্বারকানাথ বলবেন বা করবেন তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে হবেই—এই ছিল ধর্মদভার নেতাদের মুখ্য ধর্ম। ভাছাড়া এট নেতাদের অধিকাংশ ছিলেন জমিদার, বাঁদের দৃষ্টি শান্ত আর স্বার্থ এই ण्डे (मशारलद वाहेरद कथरना याय्यनि । ১৮२२ थ्डेरिकद २**৮८न आ**श्चरादौ কলকাতাবাসী ইযোরোপীয়েরা গভর্মেন্টের কাছে এ দেশে বসবাস দাবী করে মেমোরিযাল দিয়েছেন এই ধবর এঁদের বিচলিত করে তুলল। ভার উপর দ-কৌন্দিল গভর্র-জেনারেল্ এই ইল্লোরোপীয়দের দাবী সমর্থন করে প্রভাব গ্রহণ করেছেন এ সংবাদে ভাঁদের স্বার্থের বোঝার উপর শাকের আঁটি

হল। ১৮২৯ খুষ্টাব্দের মার্চ মাদে এঁরা পার্লামেন্টের কাছে নিম্ন উদ্ধৃত আবেদন পেশ করলেন—

মাননীয় গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাও যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে সমবেত কমন্স্ সমীপে

वरक्त अभिनात ও जानुकनात्रगरगत विनीज निरवनन

দরখান্তকারিগণ এ কথা শুনে অভ্যন্ত তৃঃখিত যে কলকাভার ব্রিটিশ অধিবাসীরা আপনাদের নিকট এই মর্যে আবেদন করেছেন যে ব্রিটিশ প্রজার ভারতে বসবাস সম্পর্কে সমন্ত বাধানিষেধ বন্ধ করা হোক। ভদ্দকন দরখান্তকারিগণ আপনাদের বিবেচনার জ্বন্থ তাঁদের নালিশ পার্লামেন্ট-সমক্ষে উপস্থিত করছে।

मत्रथास्त्रवातिशंग मञ्चस्त हर्य विनीक निर्वापन स्नानार्ष्क य यिष्ट हर्यातांशीयिन निर्वाप (वांत्रा अपनेश्वर पाणांग क्रांत्रा विवादायीन नन) क्रांत्ना वांधानित्यथं वांकित्रक हिन्द्रशान्न वंशांत्र क्रांत्र व्याप्त क्रांत्र व्याप्त क्रांत्र व्याप्त क्रांत्र व्याप्त क्रांत्र हिन्द्र भए माञ्चार द्वांत्र व्याप्त क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र हिन्द्र भए माञ्चार द्वांत्र व्याप्त क्रांत्र व्याप्त क्रांत्र क्रांत्र

বেসব জেলার নীলকররা বা জন্তান্ত লোকেরা নিজেদের বাসস্থান স্থাপন করেছেন সেধানে জনসাধারণ জন্তান্ত স্থানের জনসাধারণের চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রন্ত কেন-না নীলকররা বলপূর্বক ঐসব জমি দখল করছেন এবং ধানগাছ নট্ট করে নীল চাখ করছেন (বানের উৎপাদন কমে বাওরার এবং জন্তান্ত ব্যবহার্ব জিনিবের জভাবের ভা-ই কারণ)। তাঁরা গবাদি পশু আটক রাখেন এবং দ্রিজদের কাছ খেকে বলবঁপুক অর্থ জাদার করেন। দ্রিজদের নালিশের দক্ষনই সরকার ১৮২৩ খুষ্টাব্দের রেগুলেশন ৬ প্রণযন করেছেন। 'যদি তাঁদের এখানবার জমিদারিব বা ভৃসম্পত্তির মালিক হযে বসবার অধিকার দেওয়া হয তাহলে এ দেশের জমিদার ও রাযত সম্লে ধ্বংস হবে।' (কোটেশান—লেখক)।

ভারতের অধিবাদী বিশেষ করে বাঁদের পদমর্যাদা আছে বা বাঁরা উচ্চ-শ্রেণীভূক তাঁবা ধর্ম বা গোষ্ঠীব প্রচলিত নিযমে কর্মের জ্বন্থ পৃথিবীর অক্ত জাযগায় যেতে পারেন না এবং কোনো হাঁন কাজ বা ব্যবদা করতে সক্ষম নন—পদমর্যাদা রক্ষা করবাব বা দেশে জাবিকা অর্জন করবার উপায় তাঁদেব নেই—তাঁদেব জন্থ যে একমাত্র দেশুযানী-পদ ছিল তা-ও তুলে দেশুয়া হযেছে, ফলে ভূশপত্তি ব্যতীত তাঁদেব জীবিকার্জনের অন্থ কোনো পথ নেই—তাও স্বকাবেব কতগুলো আইন জারীর ফলে, যেমন ১৮১৮ র ১, ১৮১৯-এর ২ এবং ১৮২৫-এর ১১, সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। এই অবস্থায় যদি তাঁদের জমিদাবী (যা বকেয়া খাজনার জন্ম প্রকাশ্রভাবে নিলাম হতে পাবে) বিদেশী-ছারা ক্রেয় করতে দেশুয়া হয় তবে জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীব জন্মে এবং পদমর্যাদা রক্ষার্থে তাঁদের অত্যন্ত ত্থান্থ কর্মেট দিন যাপন করতে হবে।

অতএব দরখান্তকাবিগণ বিনীত অহুরোধ জানাচ্ছে পার্লামেণ্টের স্থবিদিত স্থবিচার যেন অন্তগ্রহপূর্বক এ দিকে দৃষ্টি দেন এবং উপরে বর্ণিত ব্রিটিশ প্রজাদের দরখান্ত নাকচ করেন যে দরখান্ত এই আবেদনকাবাদের স্থার্থ এবং ব্রিটিশ ভারতেব সম্পদ ক্ষ্ম করবে। পার্লামেণ্ট যা উপযুক্ত বিবেচনা কবেন তেমন অক্স সাহায্যের ব্যবস্থা যেন তাঁদের জক্তে করা হয়। এই দরখান্তেব মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে নীলকব সাহেবরা গ্রামাঞ্চলে যেখানে যেখানে জমি নিযে চাষবাস শুক করেছে সেখানেই চাষীদেব উপর অভ্যাচাব চলেছে, তাদের ধানের জমি জোর করে দখল করে নীলের চাষ করছে নীলকর সাহেববা, চাষীদের গরু ছিনচ্ছে, গরু আটকে রেখে প্যসানিচ্ছে, আব তার ফলে চালের উৎপাদন কমে গেছে ও খাছ্যমব্যের মূল্য বেড়ে গেছে। তাই গভর্মেন্ট যদি ইযোরোপীযদের গ্রামাঞ্চলে জমি খরিদ করবার অনুমতি দেন ভাহলে চাষীর আর জমিদারের তুর্মতির শেষ থাকবে না। অতএব পার্লামেন্ট যেন এ অনুমতি না দেন।

चार्णरे तरनिष्ठ रव नौनकत नार्रवता क्रिक वाहेमी त्रीजिए हामीरमत

সজে ব্যবহার করছিল তা কোনো মতেই বলা চলে না। তবে জমিদারেরাও যে বৈষ্ণবরীভিতে চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন ইতিহাস অস্ততপকে সে সাক্ষ্য দেষ না, আর সেকালের একজন বড় জমিদার—বারকানাথ ঠাকুর —তিনিও তাঁর বিবৃতিতে জমিদারদের হৃষ্মগুলি ঠিক বৈষ্ণবজনোচিত বলে बारिया करतन नि। जात नीनकत मारहरवता रच मत वृक्षिक्टियन मर्गाख अ কথাও রামমোহন কি দারকানাথ কোথাও বলেন নি। নালকর সাহেবেরা চাষীর জমি ছিনিয়েছে বৈকি—কিন্তু সে মহৎ কাজ তো জমিদারেরা বরাবরই করে এসেছে। নীলকর সাহেবেরা চাষীদের মারধারও করেছে, কিন্তু এ ব্যাপারেও তো তারা গাঁযের জমিদার আর তার নাযেব, আমলা, বরকনাজেব চেলাগিরিই করেছে, তার বেশি কিছু নয। কিন্তু জমিদারেরা যেখানে চাষীদের বেগার খাটাত অর্থাৎ তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে প্যসা मिछ ना **मिथा**न य नौनकत मार्ट्या हाबीत्वत प्रजूति मिछ, हाजात হাজার গরীব চাষী যে নীলকর সাহেবদের কুঠিতে জন-মজুরি করে এমন মজুরি পেত যা তারা কখনো পায় নি ইতিপূর্বে, গাঁযের গরীব মধ্যবিজ্ঞেরাও যে নীলকুঠিতে কাজ করে বেশ তু পয়সা রোজগার করছিল—এসব কথা বেমালুম চাপা দেওয়া হল। যেদব জায়গায় নীলের চাষ হচ্ছিল সেখানকার চ।ষাদের ও মধ্যবিত্তদের অবস্থা যে অক্ত জাযগার চাষাদের ও মধ্যবিত্তদের অবস্থার চেযে অনেক ভালো ছিল এটা নিঃসন্দেহ। জমিদারদের ভয়টা ছিল ঠিক এইথানেই। মজুরি নিয়ে কাজ করতে শিখলে চাষীরা ष्मात जारनत कथा अनरत ना, मूथ त्रा दिशांत थां हेरत ना। এ मर्गाश्विक मञ्चावना कि अभिमाद्रास्त्र वाथा ना निर्देश भारत । छोटे अभिमारत्रता विह्निछ. চাষীদের হৃ:খে এত বিগলিত !

জমিদারেরা সে দিন কিন্তু নিঃসক্ষ সহায়হীন ছিল না। ইন্ট ইণ্ডিয়া 'কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সমর্থক ও অবাধ বাণিজ্যনীতির খোর তুশমন 'জন্ বুল্'-পত্রিকা জমিদারদের সমর্থনে পঞ্চমুখ হযে এগিয়ে এল। জমিদারেরা এল ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের সমর্থনে আর ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এল গ্রামাঞ্চলে ইয়োরোপীয়দের বসবাসের বিকতে, জমিদারদের একচেটিয়া চাষী-লুঠনের সমর্থনে। 'বেলল হরকরা' প্রকাশই করে দিল যে হাড়-পাকা রক্ষণশীল রেভারেও ডক্টর ব্রাইশ জমিদারদের এই দরখান্তের প্রেরণা মুগিয়েছেন। ১৮২৮ খুইাজের ২৬লে

জুলাই তারিখের হরকরাতে একটি চিঠি ছাপা হল তাতে পত্তপ্রেরক লিখেছেন—

অনেক বিজ্ঞ ভারতবাসী রেভারেণ্ড—এর পরামর্শে পূর্বের আবেদন-পত্তের প্রতিবাদে আরেকটি আবেদনপত্ত পেশ করবেন মনস্থ করেছেন এবং এই পান্টা আবেদনধানি এই রেভারেণ্ড ভদ্রলোকের হাতে আছে।

ভক্টর বাইশ আর জন্বুল্' এত বেশি টেচামেচি করে এর প্রতিবাদ করতে লাগলেন যে সকলেই বুঝলেন যে হরকরা-র অভযোগট। সভ্য। জমিদারদের দরখান্ডের সমর্থনে 'জন বুল্' বার বার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখল ও নানা চিঠি ছাপল। সেইসব চিঠিগুলি থেকে বাছাই করে একটি পাকা হাতের লেখা জোরালো ও রসালো চিঠি পাঠকদের সামনে পেশ করি। চিঠিটি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জাত্মবারী তারিখের 'জন্বুল্'-পত্রিকাষ বেব হ্রেছিল।

চিঠিটি এই,

'জন্ বৃল্'-পত্তিকার সম্পাদক সমীপে— প্রিয় বৃল্,

কলকাতার উদারনৈতিকরা যে-কোনো বিষয়েই হাত দেন না কেন শে সহছে এমন অজ্ঞতা ও আত্মসমাহিতি তাঁরা জাহির করেন যে যাতে যাব সে বিষয়ের সঠিক অবস্থা কিছু জানা আছে তার পক্ষে তা অত্যস্ত বিরক্তিকর হযে ওঠে। সত ১১ তারিখ সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে গেজেটের সম্পাদক 'নীল'দের পক্ষ সমর্থন করে এবং মক্ষঃমলের অবস্থা বর্ণনা করে যা লিখেছেন তা যে-কেউ মারহাটা গড়ের অপর পারে গেছেন—কিংবা আরো দ্রে মক্ষঃমলে টিটাগড় কি ব্যারাকপুর গেছেন, তিনি বিজ্ঞপের হাসি হাসবেন এবং আমার বিশাস নীলকররা এই প্রবন্ধ যত বেনী উপভোগ করবেন এমনটি আর কেউ উপভোগ করিবেন না। প্রিয় বৃল্, এককথায় এই প্রবন্ধটি বিলক্ল ভ্রা—আগাগোড়া অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রথমত, "নীলকররা সরকারের সন্দেহের পান্ধ।!!" বিভীয়ত, "সমাজ নীলকরদের অত্যাচারী মনে করে।" ভৃতীয়ত, "ভারা অভ্যাচার করেছেন

এমন কোনো প্রমাণ নেই !!" চতুর্থত, "নীলকর কারণ ব্যতিরেকে হয়তো क्थरना क्थरना क्निरक विद्याचां करत शाकरा भारतन !!!" शक्यां, "আমরা অত্যাচারের প্রমাণ দাবী করি।" ষষ্ঠত,"গোলমালে নীলকর-দের দোষ নামমাত্র।" সপ্তমত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অজ্ঞাতে नोलकत्रात्त्र शालमालात माल अज़ित्र एम खा ह्य !" अहेमज, "এकी। সাধারণ মামলার নিষ্পত্তির আগে মাস ও অনেক সময় বৎসরধিরে সাক্ষীদের यकःत्रन जानानटा উপস্থিত হতে হয় !!!" नवम्रक, "नीनकत्रता ना शाकत्म জমিদারদের জমিদারী বিক্রয় হয়ে যেত। অথবা সরকারের হাতে চলে যেত।" হুটি শুস্ত বিষয়বস্তুর এখান থেকে ওখান থেকে উপরে উদ্ধৃত যে নয়টি বাক্য নেওয়া হয়েছে তার থেকেই দেখা যাবে যে লেখক যিনিই হোন না কেন তাঁর অক্ততা ও মূর্থতা প্রচুর। প্রমাণ: প্রথমত, কথন নালকররা সরকারের সন্দেহভাজন হয়েছেন? কথনো না। দ্বিতীয়ত, কে বলে নালকররা সবাই অত্যাচারী ? কেউ না। তৃতীয়ত. **"তাঁরা অত্যাচার করেন তা প্রমাণিত হয় নি।" এ কণা সত্য নয়। আমি** সাম্প্রতিক ঘটনার কোনো উদাহরণ গ্রহণ করব না, কিন্তু পার্লামেন্টের মুদ্রিত কাগজপত্র থেকে উদাহরণ দিচ্ছি। সেথানে দেশছি সারুন জেলার জনৈক মি ডগলাসের অগ্নিসংযোগের অপরাধে স্থপ্রীম কোটবারা ১২ মাসের কারাদণ্ড এবং ১,০০০ টাকা জরিমানা হয়েছে—দেশছি একজন রায়তকে হত্যা করার অপরাধে পুনিয়া জেলার জনৈক মি. ক্লাকের ১২ মাস কারাদণ্ড ও ৪০০ টাকা জরিমানা হয়েছে। আমি দেখছি জনৈক ফিচ্বার্নের নরহত্যার অপরাধে—একজন গোমন্তাকে হত্যা করার জন্তে ৪০০ টাকা জরিমানা ও ১২ মাস কারাদণ্ড হয়েছে। সেই একই ফিচ্বার্নের একজন এদেশবাসীকে মারপিট করার অপরাধে ১০০ টাকা জরিমানা ও ১২ মাস কারাদও হয়েছে। ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদকের প্রতিবাদে আমি বলি তাঁর। বে অত্যাচার করেছেন তা প্রমাণিত। চতুর্বত, "বথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকে একজন কুলীকে বেত **মারা যায়।" আমার** বিশাস অক্তান্ত মাহুষের মতই কুলীদেরও অহুভূতি আছে এবং আমি ইণ্ডিয়া গেলেটের সম্পাদককে ২ছবাদ দেব যদি আমাকে জানিয়ে দেন (व कान कात्रगरक जिनि वर्षांहे कात्रण वरण यत्न करत्रन विकास कात्रण कात्रण कर्मा क वर्त अक्बन नीनकत अमनकि अक्बन कृमीरक्ध राख मात्रवात अधिकात

লাভ করেন। পঞ্চমত, তাঁদের প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি এবং উপরে তাঁদের অভ্যাচারের কয়েকটি নমুনা দেখিরেছি। ষষ্ঠত, "গগুপোলে নীলকরদের অংশগ্রহণ নাম মাত্র।" নীলকররা সম্পাদককে জানিয়ে দিতে পারবেন যে অকারণে গোলমালে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে গোলমাল এড়ানোর মত বৃদ্ধি তাঁদের আছে—

> "ৰগড়ায যে বাধা দেয" "রক্তাক্ত নাক তাকে মুছতেই হবে।"

সপ্তমত, "জমিদার নীলকরের হয়ে জমিতে বীজ বপন করেন।" এটা সত্য হলে নালকররা খুব খুশি হবেন অহমান করি। আমার वक्रवा এই, জभिनात्रता नीनकत्रत्नत्र रूत्य প্রায়ই আগাছা কাটেন। <sup>4</sup>নীলকররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের অজ্ঞাতে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন"—এই উক্তি একেবারে ভূযা। বেচারীরা। একমাত্র যে উপায়ে তাঁরা তাঁদের অজ্ঞাতে গোলমালে জভিয়ে পড়েন দেই উপায়ের খবর কলিকাভার "সাদাবাবুদের" বইতে পাওয়া যাবে। অষ্টমত, "দাক্ষীদের বৎসরব্যাপী হাজরি দিতে হয় কোর্টে" বৎসর কেন, শতাকী ধরে! বঙ্গলিপুরে একজন সাক্ষী আছেন—তিনি ওযা-রেন হেষ্টিংসের আমল থেকে দেখানে—এখন পর্যন্ত সে বেচারীকে জেরা कता इर नि । नवभछ, "नीमकद्वता मत्रकाद्वत मव शाखना मिट्य शास्त्रन ।" কী সম্বদয় ব্যক্তি সব। গড়ে প্রত্যেক জেলায় ভারতব্যাপী তিন জন নীলকর আছেন এবং এই খোদমেজাজী ব্যক্তিরা সরকারকে রক্ষা করেন, এবং সরকারকে চালু রাখতে প্রত্যেক বছর বাইশ কোটি, তেইশ কোটি টাকা पिरा थारकन। कनकाजात 'উपादरेन जिक (अजाक वावुता' **जाँ**पनत अ টাকা সরবরাহ করেন। গভর্মেন্টের লোকদের সঙ্গে এ দের খুবই দহরম-মহরম। এমন আবোল-তাবোল, এমন ভূষা কথা পৃথিবীতে কথনো কেউ শুনেছে ? তার পরেই স্বাবার বিটিশ কৌশল, বিটিশ মূলধন, বিটিশ শিল্প'-এর বুকনি। 'ব্রিটিশ কৌশল' ় সেটা কী বস্তু ? এ দেশবাসীকে कोनता ठेकिए याए छोका त्नख्या याय छात्रहे नाम 'बिंगिन कोनन।' 'ব্রিটিশ মূলধন' কী ? কেন, একটিও টাকা না নিয়ে ভারতে এসে একটি একেনী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং বেপরোয়া-ভাবে ধার করা।

'ব্রিটিশ শিল্প' কী ? কেন, সবচেয়ে সেরা গৃহে ৰাস করা, লাল সরাব এবং সিম্ফিন পান এবং বেচারী নীলদের নিকট উদ্ধৃত চিঠি লেখা— তারই নাম 'ব্রিটিশ শিল্প'।

> আপনার অহুগত ভেরিটাস।

চিঠিট। থুবই উপভোগ করবার জিনিস। লেথকের মূন্দিয়ানা আছে। নীলকর সাহেবদের পিঠে চাবুক মেরে মুন ছিটিযে দেওযার কাষদাটাও খুব জবর। চিঠিটা থেকে একটা জিনিদ প্রমাণ হচ্ছে যে একই জাতির লোকদের মধ্যে যথন অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘর্ষ শুরু হয় তথন ক্যাশানালিজ্ঞমের সব বাঁধন जानगा इत्य याय। ज्यन এकराष्ट्रीया वाणित्जात ममर्थक तक्कामीन देशता अ অবাধ-বাণিজানীতির সমর্থক উদারনৈতিক ইংরেজের বিক্ষাচবণ করতে ধিধা করে না। ওপু তাই নয়, তথন দল ভারী করবার মতলবে কালা कामभीत महन क्लांके वैश्वराज्य वार्य ना। जोरे का लाक वरन य गामन পকেটগুলো একস্থবে বাঁধা যথনই তাদেব স্বার্থে ঘা পড়ে তথনই জাতাযতার দোহাই, জাতায় সংস্কৃতির ঐতিহের মধুর কাহিনা কিছুই তাদের মনের উপর विन्तृमाख मान (मञ्ज ना, न्यार्थाद्र टिजनिक मन (बर्फ नव निहित्य गाय। তথন জাতীয়তার বেড়া টপকে, জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্নয মুখোস ফেলে नित्र अब-পকেট धर्मीता जव अब हरा याय-काना, धना शीछ, जव अब हरा যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একেই বলা হয—শ্ৰেণীম্বাৰ্থ হচ্ছে জ্বাভীয়ভার তলা-ফুটো-করনেওয়ালা। যাই হোক, শিক্ষিত ও সংস্কৃতদের কোমল হৃদ্যে আর অকারণ ব্যথা দিয়ে লাভ নেই। ইতিহাস এমনিতেই এত ব্যথা দের শিক্ষিতদের, যে তার পরে বিজ্ঞানসম্ভ,তা ব্যথা দেওয়া নিষ্ঠরতার সামিল रूत ।

জমিদারদের এই দরখান্ত 'জন্ বুল্'-পত্তিকায প্রকাশ হওয়ার কিছু কাল পরে নিম্নলিখিত চিঠিখানি ছাপা হল—

'জন্ বুল্'-পজিকার সম্পাদক সমীপে মহাশয়,

গত ২৫ তারিখের আপনার পত্তিকায় ইংরেজদের এ,দেশে বাসের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের কাছে কলকাতার স্থমিদার তালুকদার ও প্রতিপত্তিশালী এদেশবাসীর একটি আবেদনপত্ত ছেপে আপনি আমাদের অহুগৃহীত করেছেন। যদিও তা এদেশবাসীর ও ইবোরোপীযদের প্রতি ফলপ্রস্থ হবে কি-না সন্দেহ—যদি তা বাধা দেওয়া হয় তাহলে দেশীয় ভদ্রলোকরা যে বিবৃতি দিয়েছেন তার চাইতে জোর বিবৃতি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই আবেদনের তৃতীয় অমুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

"যেসব জেলার নীলকর এবং অক্তান্তেরা বসবাস করতে শুরু করেছে, দেশের অক্তান্ত শ্বান অপেক্ষা সেসব জায়গায় জনগণ বেশি অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হচ্ছে কারণ নীলকররা বলপূর্বক জমি অধিকার করে বসছেন, ধানের চারা নষ্ট করে নীল চাষ করছেন (এজক্তেই ধানেব উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব হচ্ছে)। তাঁরা গবাদি পশু আটকে রাখছেন, দরিজ জনসাধারণ খেকে টাকা আদায় করছেন। এই দরিজদের অভিযোগেই ভারত সরকার ১৮২৩ গৃষ্টাব্দের ৬ রেগুলেশন জারি করেন। যদি তাঁদের এ দেশে জমিদারী বা ভূসম্পত্তি রাখতে দেওয়া হয় তবে দেশের জমিদার এবং তাঁদের রায়তরা অনিবার্য-ভাবে ধ্বংসংগ্রপ্রাপ্ত হবেন।'

যদি ধরে নেওয়া যায় যে এদেশবাসী নীলকরদের দ্বারা অভ্যাচারিভ হচ্ছে তা যেভাবে বণিত হয়েছে ঠিক সেভাবে নয়। কারণ যারাই চাষবাস সম্বন্ধে কিছু বোঝে তারা জানে যে—'ধান-জমিতে নীল-চাম হয় না। কাজেই এ দেশের ভদ্রলোকেরা চালের যে অভাবের কথা বর্ণনা করেছেন সেই অভাব যদি সভ্যি হয় ডো তাহলে সেই অভাব যে নীল-করদের অভ্যাচারের দক্ষন নয়, দেশে বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্মে ঘটেছে সেটা জানা ভালো।

আশ্চর্যের কথা এই যে নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে এ দেশের লোকদের বাঁচাবার জন্তে এ দেশের লোকদের গভর্মেটের আশ্রয় দরকার—এর প্রমাণ হিসেবে ১৮২৩ সালের রেগুলেশন ৬-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আসলে রায়তদের তুমুখো শঠতার হাত থেকে নীলকরদের বাঁচাবার জন্তেই এই রেগুলেশনের স্পৃষ্টি। এই রেগুলেশনে নীলকরদের অধিকার দেওয়া হয়েছে ক্ষেত্রের ক্সনে এবং চাষীদের বিক্লছে মামলা দায়ের করবার কতকগুলি স্থ্যোগস্থ্বিধে দেওয়া হয়েছে যেগুলি আগে ছিল না।

अ कथा नवारे जात्न या विश्वासन विश्वासन नौनकतता वनवान कत्रह्मन

সেখানে গড পনেরো বছরের মধ্যে মজ্রদের মজ্রি দ্বিগুণ হবেছে ও জমির খাজনাও সে অহুপাতে বেড়েছে। রাষ্ট্রের কিংবা প্রজাদের দারিত্যে বেড়ে যাচ্ছে—এর প্রমাণ যদি খেকে খাকে তাহলে অর্থনীতি সম্বন্ধে বাঁরা আমাদের জ্ঞান দিতে চান, বলতেই হবে যে তাঁদের নজরে সেই প্রমাণগুলি পড়ে নি।

জকল বারু, তরা আগস্ট, ১৮২৮ বেন ব্লক, আই.পি. এই চিঠিটির তলায 'জন্ বুল্'-এর সম্পাদক এই মস্তব্যটুকু জুড়ে দিয়েছেন—

সংবাদদাতা আমাদের যতটা বেকুফ মনে করেছেন আমরা ঠিক ততটা গ্রাম্য নই। বিশেষজ্ঞদের দেওবা প্রমাণ থেকে জানি যে নীল-করদের সেই কর্মচারীটি যার মার খাওবার কথা খবরের কাগজে এত ফলাও করে বের কবা হ্যেছে কিছুদিন আগে, তাকে ভূল করে জনৈক নীলকর তেবে মেরেছে। দরখাতে যেগব অভিযোগ জানান হ্যেছে এই নীলকরটি সেই কাজগুলিই করেছে। সে ধানজমি দুধল করে নালের চাষ করেছে। এ বিষয়ে 'বিশপ হেবার'-এর পত্তিকা দ্রেইবা।

সম্পাদক

১৮২৮ খুষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের জন্ বৃল্'-পত্তিকার সম্পাদকীয়
মস্তব্যে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার বনাম অবাধ-বাণিজ্য-—এই বিষয়ে এই
ধরনের মস্তব্য করা হযেছে:

কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার রদ করে ইংরেজ্ব শিল্লোৎপাদকেরা কী লাভ করবে সে সম্বন্ধে অধুনা অনেক কথা শোনা যাছে। বিরাট বাজ্ঞারে তারা শিল্পজাত মাল ছভিয়ে দিতে পারবে এই চত্র যুক্তি বাণিজ্যের একচেটিয়া-অধিকার-বিরোধীরা সর্বদাই ব্যবহার করছে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বিরুদ্ধে। এখন দেশীয় উৎপাদকেরা কি হারাবে তা বিবেচনা করে দেখা যাক। এ সমস্পা বর্তমান সমযেও নিছক নীতিগত সমস্পা নয়। তুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ অল্প বাড়লেও দেশের উৎপাদকদের পক্ষে এই বৃদ্ধি সর্বনাশের কারণ হয়েছে। ইংলগু খেকে ভারতে যে মাল স্বচেয়ে বেশী রপ্তানি হয় তা হচ্ছে স্থতোর তৈরী মাল। এ দেশের চাহিদা এই একটি জিনিদে সীমাবদ্ধ বললেও চলে। ইংলগ্রের হাতে যম্প্রণাতি থাকার

স্থবিধে এই যে এসব জিনিস সেখানে তৈরী হয় এবং কাঁচা মালের বীমা ও ভাড়া খরচ এবং পরে তৈরী মালের জল্ঞে বীমা ও ভাড়া খরচ দিয়েও এদেশীয় তাঁতিরা যে দামে তাদের তৈরী কাপড় বিক্রী করতে পারে তার চাইতেও কম দামে এরা কাপড় বিক্রী করতে পারে। আমরা স্বাই জানি যে হাজার হাজার তাঁতা জীবিকাচ্যুত হয়েছে এবং এই প্রতিদ্বিতার কলে বিপন্ন হচ্ছেও দরিদ্র হচ্ছে। ইংলণ্ডের অবাধ-বাণিজ্যানীতির সমর্থকদের মতামত যতটা প্রণিধানযোগ্য এ দেশের তাঁতীদের অবস্থা অস্তুত ততটা প্রণিধানযোগ্য মনে করে আমরা কি এই তাঁতীদের অবস্থার কথা সকলের কাছে তুলে ধরতে পারি নে?

কি ভালোবাসা বাংলার তাঁতীদের উপর! 'জন্ বুল্' স্বযং স্বীকার করেছেন যে বিলিতী কাপড় আমদানি করে বাংলার তাঁতীদের গুঁড়িযে দেবার মধুর ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হযে গেছে:

আমরা সবাই জানি যে এই দেশের হাজার হাজার তাঁতী জীবিকা-চাত হচ্ছে ও প্রতিদ্বন্দিতায় বিপন্ন ও দরিন্দ্র হচ্ছে।

প্রতিশ্বন্ধিত। করে এই সর্বনাশ কে করেছিল তাঁতীদের ? ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর বারাই বাংলার তাঁতীদের এই সর্বনাশ সাধিত হযেছিল। তখন কিন্তু 'জন্ বুল্' সম্পূর্ণ নারব ছিলেন, একবারও ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর এই বাণিজ্যনীতির প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু যেই অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণ্যিজ্য-অধিকারের বিক্দ্দে আন্দোলন শুক্ষ করলেন অমনি বাংলার তাঁতীদের ত্বঃখে 'জন্-বুল'-এর হৃদয় বিগলিত হল। অবাধ-বাণিজ্যনীতি গৃহীত হলে ভারতবর্ষের কি তুর্ণশা হবে সেটা ভেবে 'জন্ বুল্' রাতের ঘুম মনের শান্তি সব হারিয়ে বসলেন। এটাতে আশ্বর্য হবার কিছু নেই। শুধু মনে রাখা দরকার যে শ্রেণীম্বার্থরে বাম্পেই অর্থনীতির ও রাজনীতির ইঞ্জিন চলে, আর শ্রেণীম্বার্থকে জাতীয়কল্যাণপন্থী ও মানব-কল্যাণপন্থী লেবেল দিয়ে চালিয়ে দেবার স্থচতুর পদ্ধতি অতি সনাতন বিধি। আমরা আগেই দেখিযেছি যে 'জন্ বুল্' জাতে আর ধাতে সনাতনী। বাংলার সনাতনপন্থীদের সঙ্গে 'জন্ বুল্'-এর ক্রিবদলের ধ্বরও আমরা যথাস্থানে দিয়েছি।

কম্পানীর সমর্থক আর-একজন বিখ্যাত লোকের কথা এই প্রসক্ষে বলা দরকার। 'ভারতবর্বের রাজনৈতিক ইতিহাস' (Political History of India) প্রণাধন করেছিলেন সর্ জন্ ম্যাল্কষ্। এঁর মনের ধাঁচার হদিশ ছোট্ট একটি তথ্য থেকেই পাওয়া থাবে। ভারতবর্ষে মভামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মুদ্রামন্ত্রের স্বাধানভার ঘোর বিরুদ্ধতা করেছিলেন সর্ জন্। ভাই 'জন্ বৃল্'-এর বহু সংখ্যার অবাধ-বাণিজ্যনীভির বিপক্ষতা করতে গিযে 'জন্ বৃল্' সর্ জন্-এর মত এমন একটি বিখ্যাত লোকও যে তাঁদেব দিকে সে কথা পত্রিকা-সম্পাদক বার বার নানা ছাদে প্রকাশ করেছেন। এ হেন সব্ জন্ ম্যাল্কম্ তাঁর 'ভারতবর্ষের বাজনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখছেন:

'যদিও একসমযে বাণিজ্যে একচেটিয়া স্থযোগ রক্ষার ইচ্ছায় কম্পানার সবকাবকে ইযোরোপীযদের ভারতযাত্তার বিরোধিতা করতে হযেছে' তথাপি কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্ তাদের অহুদাব ও ক্রুলুষ্টসম্পন্ন নীতির দক্ষন এ দেশে ইংরেজদের বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে বাধা স্থাষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন ও বসতি সম্বন্ধে নিষেধ জারি করেছেন—সম্প্রতি এইযে অপবাদ কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্কে দেওয়া হচ্ছে তা একেবারে ভিত্তিহীন। বরং যারা বসতি স্থাপন করবেন 'তাঁদের কল্যাণ দেশীয প্রজাদের স্বার্থ এবং সামাজ্যের শান্তি ও সম্পদ—এইগুলির দিকে নজর বেখে কোর্ট ইযোরোপীযদের এ দেশে বসবাস করতে অনুমতি দিয়েছেন।' (কোটেশন—লেখক)

সব্ জন-এর জবানি থেতেই দেখা যাছে যে যদিও ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মালিকদের একদা মৃনাফা-রুচি ছিল, ও সেই কারণেই অন্ত ইয়োরোপীয়দের সেই মৃনাফা-লোটার শুচিক্ষেত্রে ঘেঁদতে দিতে তাঁদের তখন বিলক্ষণ অরুচিছিল, পরে কিন্তু তাবা সেই অকচিরোগে আব ভোগেননি। ভারতবাদীদের ও সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্মেই সেই ইযোরোপীয়দের যেটুকু বাধা দেওয়া দরকার সেটুকু বাধা তাঁরা দিয়েছেন। এমন উপভোগ্য রসিকভাটুকুর টীকা করে ভার রস উবিয়ে দিতে আমি চাই নে।

সে দিন বাঁরা অবাধ-ব।ণিজ্যনীতির প্রবর্তনের ও ইয়োরোপীযদের ভারতবর্বে বসবাসের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁদের কি বলবার ছিল সেটি তাঁদেরই সেরা মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করেছি। বাংলার জমিদারশ্রেণী আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী সে দিন একজোট হয়ে লড়ছে জবাধ-বাণিজ্যনীতির প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ও ইয়োরোপীয়দের জমির মালিক হওয়ার প্রভাবনার

বিশ্বদ্ধে। জমিদারেরা লড়ছে, চাষীদের উপর তাদের একচেটিয়া প্রভুষ আটুট রাথবার জন্তে; ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী লড়ছে তার একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অক্ষা রাথবার জন্তে। কায়েমী স্বার্থের দেশী ও বিদেশী ভোগকরনেওয়ালা মালিকেরা তথন 'ভাই ভাই এক ঠাই' মহামন্ত্রের জােরে এক
হয়েছে—মুখে তাদের এক ব্লি—ভারতবাসীর স্বার্থ ও চাষীর স্বার্থ
বিপদাপর।

সমুদ্রপারের অবস্থাটা একবার দেখে নেওবা যাক। ইংলণ্ডেও লডাইটা জমে উঠেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সঙ্গে অন্ত ব্যবসায়ীদের ও কলকারখানার মালিকদের।

ভারতবর্ষে ও চীন দেশে ইস্ট ইগুিয়া কম্পানীর যে একচেটিয়া বাণিজ্যঅধিকার ছিল তার বিক্লছে অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থকের। তুমূল
আন্দোলন শুরু করেছিল ইংলণ্ডে। ১৮২৯ গৃষ্টান্দে A View of the Presnt
State and Future Prospects of the Free Trade and Colonization
of India নামে একটি পুস্তিকা লগুনে প্রকাশিত হয়। অবাধ-বাণিজ্যনীতির
সমর্থকদের কাছে এই পুস্তিকার কদর বাইবেলের চেযে কম ছিল না। ইস্ট
ইগুিয়া কম্পানীকে যাতে আবার চার্টর না দেওয়া হয় ভারতবর্ষে একচেটিয়াভাবে ব্যবসা করতে তার জন্তে পার্লামেন্টেও অনেক সদ্খ্য উঠে পড়ে লাগেন।
ভারাও এই পুস্তিকা থেকেই ভাঁদের মৃক্তি যোগাড় করতেন। এই পুস্তিকাটিতে
বলা হল যে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের উন্নতির জন্তে প্রয়োজন হচ্ছে—

ইংলণ্ডের রাজার ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যচটির মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের অবাধ স্বাধীনত। এবং ভারতে ইংরেজদের অবাধ বসতি-স্থাপন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পাকাতে, এবং অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার থেকে সাধারণ লোক বঞ্চিত হওয়াতে—

ইংলণ্ডের বাণিজ্যকে বাধা দেবার জন্তে এবং ভারতের উন্নতি ধর্ব করবার জন্তে যুক্তি, সাধারণ বোধ এবং বিজ্ঞানের স্থ্র সমস্তই তুচ্ছ করা হয়েছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারকে ও তাদের ভারত-শাসন-নীতিকে তীব্র আক্রমণ করে পুন্তিকাকার লিখলেন: একথা বলা নিশুরোজন যে আমরা আগেকার পৃষ্ঠায় বেসব দোষের क्या वलिছ ভाদের প্রভিকারের জন্মে প্রয়োজন ইযোরোপীয়দের বসভি অথবা আরো খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে তাদের প্রতিকারের জন্মে চাই 'ইয়োরোপীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং ইয়োরোপীয় কর্মনিপুণতা, ইযোরোপীয় শিল্পকর্মপ্রচেষ্টা এবং ইয়োরোপীয় মৃলধনের প্রবর্তন এই দেশে।' নিমোদ্ধত অংশগুলি হচ্ছে যুক্তির নমুনা—অবিভি যদি ভাদের আমরা যুক্তির নমুনা বলভে পারি—যা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের সমর্থকেরা এর বিরুদ্ধে খাড়া করেন। ভারতীয়রা এক অভূত, ভীক্স জাতি এবং যদি ইযোয়োপীয়রা জমির অধিকার নেন তবে কালক্রমে তাঁরা এদেশবাসীকে জমির মালিকানা খেকে বঞ্চিত করবেন। একচেটিয়া বাণিজ্যের ধ্বজাধারী ও তাদের ভৃত্যরা ছাডা ইংরেজ এক নৃশংস জাতি; তাঁদের যদি ভারতীয়দের সঙ্গে অবাধে মিশতে দেওগা হয় তবে দেশীয অধিবাদীদের আচার-ব্যবহারের প্রতি তাঁরা এমন হিংস্র ব্যবহার করবেন যে দেশীযরা অত্যস্ত বিরক্ত হয়ে উঠবে, মনিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং মনিবদের দেশ থেকে তাভিযে দেবে। 'যদি ইয়োরোপীয়রা ভারতে বসতি স্থাপন করে তারা তাহলে উপনিবেশ গড়ে তুলবে, তথন গ্রেট ব্রিটেন যেভাবে আমেরিকার উপনিবেশগুলো হারিযেছে ঠিক শেভাবে ভারতের রাজত্ব হারাবে।' যদি আমরা ভারতীয়দের সভ্য করে তুলি অথবা, অন্থ কথায়, যদি তাদের ভালোভাবে শাসন করি তাহলে ভারতীযরা জ্ঞান ও আলোক পাবে, ফলে আমাদের বিকছে বিদ্রোহ করবে, দেশ থেকে আমাদের ভাড়িযে দেবে এবং স্বদেশীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। এইসব ভয়াবহ ও সর্বনাশা মৃক্তির সমর্থক হিসেবে এই ইন্দিডটি প্রচ্ছন্নভাবে কিংবা খোলাখুলিভাবে করা হয় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ভারতীয়দের শাসন করবার সর্বোত্তম যন্ত্রবিশেষ ও প্রস্কৃতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে ও ভারতীয়দের পরস্পরের জন্মে সৃষ্টি করেছে। ভাথেকে এ কথাই আসে যে ফভদিন না শাসনভন্ত বাণিজ্ঞা একচেটিয়া-ভাবে চালাচ্ছে ততদিন ভারত-শাসন করা সম্ভব হবে না। জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির এবং বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্যগুলির একচেটিয়া বাশিজ্য-অধিকারের প্রতি ভারতীয়দের অস্তরের টান। তারা লঘু ও বীধাধরা **ধাজনার পরিবর্তে গুরুভার ও সদাই পরিবর্তন**শীল

ধাজনা দিতে ভালোবাদে। উদাহরণত বলা যায যে এরা কম্পানীকে বাৎসরিক জমির উৎপাদনের শতকরা পঞ্চাশ অথবা পঞ্চার ভাগ দিতে প্রস্তুত তবু একটা বাধাধরা মাঝারি গোছের ভূমিকর দিতে নারাজ। তারা সম্মানের, বিশাসের বা স্থবিধার পদ থেকে বঞ্চিত হতে ভালোবাদে এবং মাননীয কোম্পানীর বিচারাধানে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পদ অর্পণ করতে চায, অল্পকথায, সব নৃতনত্বই ভাদের কাছে ঘুণার বস্তু। ভারা পরিবতনকে ঘুণা করে যদিও সে পরিবর্তন পুরোপ্রি মন্দ খেকে ভালোর দিকে ভাদের নিয়ে যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর উপর এই ধরনের তাঁব্র শ্লেষাত্মক মস্তব্যে ভতি এই পুষ্টিকাটি। নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্য বজায় রাখবার জন্তে নানা অছুত ধরনের যুক্তি দিয়ে অবুঝ লোকদের ভড়কে দেবাব চেট্টা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর তরফ থেকেও কম করা হয় নি। ইংরেজদের ভারতবর্ধে বসবাস করতে দিলে ভারতবর্ধ ইংলণ্ডের হাতছাড়া হয়ে যাবে যেমন করে আমেরিকা ইংলণ্ডের হাতছাড়া হয়েছে—ইংলণ্ডের লোকদের এই ভয় দেখাতে কম্পানী কম্বর করে নি দে দিন। কম্পানীর তরফ থেকে পালটা আক্রমণও সেদিন বন্ধ ছিল না। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্তিকা 'এলিযাটিক জর্মন' একচেটিয়া বাণিজ্যনীতির সমর্থন করে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্যের অক্টোবর সংখ্যার 'এলিযাটিক 'জর্মল-এ উপরি-উক্ত পুষ্টিকাটির সমালোচনা করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বের হয়। সেই প্রবন্ধের এক জায়গায় পুষ্টিকাটির লেখককে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে:

তিনি সেই একই রকম নি:সংশযভাবে দেখাতে চাচ্ছেন যে নীল চাষের যে পরীক্ষা করা হযেছে তা ভারতে বৃটিশদের বসবাসের স্থফলের সস্তোষজনক প্রমাণ। অতি অল্পবৃদ্ধি লোকের কাছেও একথা পরিদ্ধার যে মজবৃত পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশের কোনো একটি বিশেষ স্থানে ইযোরোপীদের একটি মাত্র শস্য-উৎপাদনের যে অন্থমতি দেওবা হযেছে এবং যা স্থানীয় সরকারের নজরের উপর ঘটছে, তাকে ভারতে ইযোরোপীযদের নিবিচার বসভিস্থাপনের স্থপক্ষে প্রমাণ কিছুতেই বলা যায না! এই তুর্বল সমর্থনও তাই বিফল। লেখক তাঁর পাকঠকদের বলছেন, 'একটি জেলায নীলের চাষের স্থ্রপাত হচ্ছে শৃন্ধলা, শান্তি ও সস্তোষের অগ্রান্ত।' এবং আগে সৈন্তের সাহায্যে জনসাধারণের কাছ

থেকে থাজন। ইত্যাদি যা আদায় করা হত তা এখন নিযমিতভাবে আদায় हर्ष्ट । जिवह 5 क्षिताय नोल-bia वह निर्मात, 'रमशास हैश्तुक नीलका छ ভারতীযদের মধে। দৌহাণ্য এত গভীর যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীও তাকে আদর্শ বলে মনে করেন-- যদিও কম্পানী তার যথার্থ কারণ দর্শাতে পারেন না ' সংক্ষেপত, তিনি বলছেন, পরীক্ষাটি 'অবিমিশ্র মঙ্গলের দান।' তাঁব স্বভাবগত বিশ্বাদের সঙ্গে তিনি বিশপ হেবারের লেখা থেকে ইংরেজদের এখানে জমিক্রণ সম্বন্ধে একটি উদ্ধৃতি আহরণ করে তার বক্তবা সমর্থন করেছেন। বিশপ হেবারের স্থবৃদ্ধির এবং স্থানীয কুদংস্বার থেকে মুক্ত মনের তিনি প্রশংসা করেন। লেখক জানেন ( অক্তজ তিনি তার উল্লেখন করেছেন ) যে বিশাপ হেবার তাঁর গোপনীয চিঠিপত্তে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে নীলকররা দেশীয়দের সঙ্গে ঝগড়া করেন এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং যেসব জেলায় তাঁরা थांटकन रमथारन एमीशरपद पृष्ठिए हेश्टतक চतित नीहू करत पिरश्रह्म। বিশপ একই চিঠিতে স্থানীয় সরকারের হাতে ভারত থেকে কোনো वाक्टिक निर्वामिक करवार क्रमका व्यर्भागर कथा ममर्थन करत्रह्म, कष्णा-নীর হাতে নীলকরদের নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পম্বা হিলেবে। এবং যে অবধি বসবাস নীতিসম্পর্কে 'ডব্লিউ' পাগল, নীলকরদের তুর্ব্যবহারের উল্লেখ করে এই নীতির অসারতা দেখিয়েছেন।' যে লেখক পাঠকদের এই এইরকম উদ্ধতভাবে প্রভারিত করে তার সম্বন্ধে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করেছি তার চেযে আরো কঠোর বাক্য প্রযোগ করা উচিত। এই মস্তব্যটি ভধু উপভোগ্য নয়, নানা কারণে প্রণিধানযোগ্যও। অবাধ বাণিজ্যের অধিকার যারা দাবী করেছিল তারা যে বাণিজ্যের একচেটিয়া-অধিকার-ভোগকরনেওযালাদের চেয়ে সান্তিক স্বভাবের লোক ছিল তা তো মনে হয না। একচেটিয়া-বাবসার অধিকারীরা যেমন মুনাফা-লোলুপ, অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার-দাবীকরনেওয়ালা বণিকরা ততথানি মুনাফা-লোলুপ। ভারতবর্ষের ছঃখছদশার কাহিনীর কথা লোককে শোনানে: উভয়ের ক্ষেত্রেই কণটভা এবং ভারতবর্ষের উন্নতির জন্মে বিনিদ্র রন্ধনী যাপন উভয়ের বেলাতেই নিছক অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। একচেটিয়া-ব্যবসার অধিকারীরা ভারতবর্ষের ও চীনের শাব্দার এমন শব্দ করে ভাদের মুঠোর **मत्था धरत द्वर्थिष्ट् य गांथा शनारना नृदत थाकृक करफ धानृनि⊕** 

গলানো অসম্ভব ছিল সেই মুঠোয় বাঁধা ভারতের ও চীনের বাজারে। একদল বণিক অসম্ভব মুনাফা লুটছে আর অন্ত একদল বণিক হাঁ করে मां ज़ित्य त्मरे मूनाका-लाण। त्मश्रह अरे मृत्र উপভোগ্য निक्तवरे, किन्छ अरे দৃশ্য শিশিরফোঁটার মতই ক্ষণিকের। বণিকরা মৌনী থাকার সাধনা করে না। খালি জেবের তৃ:ধে ভাদের জিভ অসম্ভব ভাড়াভাড়ি নড়তে পাকে। লাভ করবার লোভে তারা মরিয়া হয়ে লেগে পড়ে অন্ত বণিকদের মুনাফার ভাগীদার হবার জভে, অভ বণিকদের মুঠোয়-বাঁধা বাজারে निष्करमत्र है। हे करत्र त्नवात्र जरहा। अवाध-वागिरकात अधिकात मारी করছিল যে ইংরেজ বণিকরা তারাও একচেটিয়া-ব্যবসার অধিকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া कम्भानीत मछ निरक्षामृत भरके दाका कत्रात मछनदारे छिन। किन्ह जात्मत অজানিতে তারা ইতিহাসের এগিয়ে-চলার কাজে সহায়তা করছিল। অবাধ-বাণিজ্ঞানীতি অনুসারে বেবাক বণিকদের পৃথিবীর বাজারে ব্যবসা করবার স্থযোগ না দিয়ে ক্যাপিটালিজমের সম্প্রদারণ সম্ভব ছিল না। তাই মুনাফার মধুর গল্ধে ভারতের বাজারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিযে-থাকা ইংরেজ বণিকদল একটি ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করছিল—কিন্তু আগেই বলেছি যে সেটা তাদের অভিপ্রেত কাজ ছিল না, সেটা ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থপুরুণের by-product |

একচেটিয়া-বাণিজ্যের অধিকারীদের সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্যের দাবা-করনেওয়ালাদের বাও কসাকসি দক্লে নীলকুঠির কথা বার বার উঠেছে। নীলকুঠির মালিকেরা ইংরেজ হলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী তাদের বদনাম করতে
ছাড়ে নি। নীলকুঠির সাহেবরা বে সব ভোলানাথ ছিল তা নয়, ভোলানাথের
ঝুলির বাসিন্দেদের সঙ্গেই তাদের মিল ছিল বেশী। তাই তাদের কাণ্ডকারখানা যে অনেক সময়ে ভূতুড়ে ছিল তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু অবাধ
বাণিজ্যের দোষ দেখাবার অত্যে তাদের মূখে যতটা ছাই মাথাচ্ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া
কম্পানী, ততটা ছাই মাথাবার যোগ্যতা তাদের ছিল না। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে এই নীলকুঠি সাহেবরা যে জাতের জীবই হোক না কেন, তারা যে
গ্রামাঞ্চলে অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের স্ক্রনা করেছিল এবং অর্থোণার্জনের দিক
থেকে গ্রামাঞ্চলের চাষীদের, ক্ষেত মজুরদের ও গ্রামের মধ্যবিস্তদের উন্নতিবিধান করেছিল, সে বিষয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের
সমর্থকেরা একটি কথাও বলেন নি।

व्यवाध-वाणिकानीजित नमर्थरकता व्यवाध-वाणिरकात स्वकृत श्रमाण कत्रवात জন্মে উঠে পড়ে লাগলেন। না এ দের, না ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মাতব্রবদের ইডিহাসের গতির নিষম সম্বন্ধে কোনো সচেতনতা ছিল, তাই নীলকুঠির সাহেবদের মুখে একদল খড়ি ঘদতে ও অক্ত দল কালি মাথাতে ব্যস্ত রইলেন। ইতিহাসের ধারা এই ছুই দলেরই পাশ দিয়ে বযে গেল। কিন্ত এই ঝগডার দৌলতে একটি খবর ফাঁদ হযে গেল। অবাধ-বাণিজ্যের উপকারিতা প্রমাণ করবার জন্তে অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমার্থকেরা বিশপ্ হেবর্-এর মতের উল্লেখ করেছেন। বিশপ্ হেবর্ ভারতবর্ষে এসে যা দেখে-ছিলেন সে-সব লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ জর্মল-এ। সেই জর্মল-এ কিনতে ইংরেজদের বাধা না দিয়ে তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত।" তাঁর জর্নল-এ বিশপ্ মহোদ্য নীলকুঠির সাহেবদের খুব তারিকও করেছেন। তাই তো অতি স্বাভাবিক। 'এশিযাটিক জর্মল' এই বিশপু মহোদয় সম্বন্ধে ভারী त्रमात्ना **७था युगिर्य**ष्ट्रम । 'अनिवार्षिक क्यमेंन'-अत्र भरा विनेश मारहव छात्र জর্মল-এ যাকিছু ছাপান না কেন, গোপন চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে नीनकुठित जारश्वरत्व काश्वकातथानात्र देश्दब खार्ज्य मृत्य कानि माथाता হচ্ছে। বিশপ নাকি এও জানিযেছিলেন তাঁর গোপন চিঠিতে যে এই নীলকুঠির সাহেবদের ধরে ধরে সাগর পারে চালান করবার অধিকার স্থানীয গভর্মেন্টের হাতে পাকার খুবই প্রয়োজন আছে। ইংরেজদের ভারতবর্ষে वमवाम कवा निष्य य नावो कवा रुषा छन । त्रहे नावी त्र छ छिनि आसी किक বলে উডিযে দিয়েছিলেন।

বিশপ্ হেবরের যে বিশপ্ হবার যোগ্যতা ছিল তা তাঁর বাইরে এক রকম আর ভিতরে এক রকম, ত্ রকম মত একই সময়ে পোষণ করবার ও হাজির করবার অসাধারণ লীলাখেলা খেকে নি:সন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে।

১৮২১ খুটাবের ভিসেম্বর সংখ্যার 'এশিযাটিক জর্নল'-এ এই সমস্যাটি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বের হয়। এই প্রবন্ধ থেকে বাছাই করে করে প্রয়োজনীয় অংশগুলি তুলে দিচ্ছিঃ—

বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিরোধীরা বেরকম স্থূসংবছভাবে অক্রমণ চালাচ্ছে আমরা তার উল্লেখ করেছি: বণিও তাদের কাজের কল তাদের স্থাংবদ্ধ আক্রমণ-পদ্ধতির যথেষ্ট প্রমাণ দেয় নি তব্প এই দলের কিছু কিছু লোকের অবিমৃশ্যকারিত। তাদের কর্মণদ্ধতির প্রমাণ দেবে। সম্প্রতি কলকাতার একটি প্রগতিশীল ও অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থক কাগজে আমরা একটি ব্যক্তিগত চিঠি ছাপা হযেছে দেখি বা সেই শহরেরই কোনো ভত্তলোককে লিখিত এবং যার তারিখ 'লিভারপুল, জাম্মারী ১৬ই, ১৮২৯' এবং চিঠিটি স্বাক্ষরিত—'আপনার অকপট বন্ধু, জেস্প ক্রপার'। এর থেকে আমরা এ বিশ্বাদে উপনীত যে ইংলণ্ডেব সং জনসাধারণের চোখে ধুলো দেবার একটি স্থপরিকল্পিত অভিসদ্ধি আছে। চিঠিটার প্রথম অহুচ্ছেদ আমবা উদ্ধৃত করছি:—

প্রিযবন্ধু, আমার বন্ধু রবার্ট বেনদন যে বিন্তারিভভাবে এ দেশে আমাদের উভযের বন্ধু জন ক্রফোর্ডের কর্মের উদ্দেশ্যের কথা আপনাকে জানিয়েছেন যা জেনে আপনাকে এ বিষয়ে কিছু লেখা তত প্রযোজনীয় মনে করছি না। জে, ক্রফোর্ডের কার্যাবলী সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই দব খবব জানেন—ভাই ভাব পূনবাবৃত্তি আমি কবব না। ভাবতে ইংবেজদের বদবাস ও অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে তাব রচনা এত যুল্যবান ও এ সময়ে ভার প্রচার এত সমীচীন মনে হয় যে তাঁকে বেশি সংখ্যায় এক অন্ধ যূল্যে এর বিত্তীয় সংস্করণ প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। আমার বিশাস তিনি এখন সে কাজে ব্যাপৃত।

লেথক অতঃপর জনসাধারণের মন উত্তেজিত করবার জন্তে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হণেছে তার কথা বলছেন সেই পরিকল্পনার এক অংশ হচ্ছে শিল্পোৎপাদক জেলাগুলিতে বক্তা নিযুক্ত করে পাঠানব ব্যবস্থা করা। তারা ভারত সরকারের পদ্ধতির প্রতি এবং অবাধ-বাণিজ্যের কলে ভারতে ও চীনে ব্যবসার বে স্থবোগ উপস্থিত হবে তার প্রতি দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কম্পানী ব্যতিরেকে অক্সাক্তবার ইযোরোপ-মহাদেশে চা-আমদানী বিষয়ক ১৮ নং জিও, ২ আইনের ভাষা বিক্বত করে জনসাধারণ ও সাধারণ লেখকের সরল বিশ্বাসের উপর যে কৌশলী পরীক্ষা করা হবেছে সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি তাৎপর্যপূর্ণ-ভাবে এও বলেছেন, "আমার বিশ্বাস যে যে বন্দের সন্মুখীন আমরা শীল্ল হব তাতে আমরা এই কৌশলী বিক্বতিকরণকে ভালো ভাবেই ব্যবহার করতে পারব।"

···>ই নভেম্বরের 'টাইমদ'-পত্রিকায় ডিউক অব ওযেলিংটনের নিকট लिया अविष मीर्घ िठि दिविदयह, अपिश तिया यात्रह त्मरे कावयाना इटड তৈরি যেখান খেকে নান। ধরনের বহু ছলনাম্য জিনিস ব্যবহার করা হয়। দেশব্যাপী কষ্টকর ব্যবস্থার দরুন এবং আমাদের রাজস্বের ভয়াবহ অবস্থার দকন ইস্ট ইণ্ডিসের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য করা এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দূর করা দরকার—এইসব এই চিঠিতে আছে। ভারতের সঙ্গে বাণিজাবৃদ্ধির উল্লেখ করে এবং এ কথা বলে যে 'ব্যবসাযিক কেত্রে এই বুদ্ধি অভূতপূর্ব,"—বাজারে ফট্কা-ওযালাদের ঢুকতে দেওযার পর থেকে-লেখক তাঁর মতবাদ জোরাল করে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে দেশ যদি তাঁব প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে ভো প্রভৃত উপকার পাবে। চানের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের উপকারিতার সমর্থন করে তিনি বলেছেন,—'গ্রেটব্রিটেন ও চীনের মত আর কোনো হটি দেশ নেই যারা পরস্পরেব সঙ্গে ব্যবসা করবার ব্যাপারে এমন আশ্রুর্যভাবে পরস্পর-সহায়ক অবস্থায় আছে। তিনি বারবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর উপর অক্তাযভাবে ক্ষমতা অর্পণের কথা বলেছেন যে-ক্ষমতার বলে কম্পানী দেশের জনসাধারণ খেকে চাযের বর্ধিত মূল্য হিসেবে বাষিক ১৫০০০০ থেকে ২০০০০০ পাউত্ত কর বসিয়েছে। এ ধরনের নতুন নতুন ও অসং-অভিগদ্ধিপূর্ণ আরো অনেক উক্তিই এই চিঠিতে আছে।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এই উদ্ধৃত চিঠি পড়ে ক্ল্ব ও উত্তেজিত একজন লেখক, যিনি 'স্বেচ্ছাসেবক' নামে স্বাক্লর করেছেন, সেই একই পত্রিকার মিথ্যেগুলি ধরিয়ে দেন। 'প্রধানমন্ত্রীকে যিনি চিঠি লিখেছিলেন তিনি পত্রিকার যতটা স্থান নিয়েছেন তার অর্থেক স্থানে 'স্বেচ্ছাসেবক' সংবাদদাতার সমন্ত যুক্তি খণ্ডন করেছেন এবং টাইমসের সম্পাদকের সম্ভোষ বিধান করে 'জেনে বুঝে সত্যের অপলাপ' দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি পত্রিকার দেখিয়েছেন, যে আমাদের সনদ পুনংপ্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রাচ্য বাণিজ্যের আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধি খেকে যে যুক্তি টানা যায় তা নিতান্তই জ্বোক্তিক ও ভ্রমপূর্ণ। এই মতবাদের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে যে বাণিজ্য উপকারী হল কি-না। উপকারী হওয়া দ্রে থাক এই বাণিজ্য হাজার হোজার লোকের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। এবং তা যারা অবাধ-বাণিজ্যে

षाश्रशेवा ष्यवेद्रषाद या চाय मिर्ड मार्चा श्रृद्धण्य विद्याधी युक्ति रूप्य मिषियह । षावज्वर्य हेरद्भाष्ट्र वनवाम्याभन मन्भर्क वाद्य कथाश्रमि एम्पेक मरक्करण किन्छ षालाषाद वेदाजिन कदा मिरयह : जिनि वनह , 'षावज् हेरद्भाष्ट्र वनवाम्याभन-मन्भर्क मि क्रा कि वृश्चिमाय प्र युक्ति मिरयह न जाज श्रमाणि रुष्ट प्र षामाप्त विभाग कम किन्छ हिम्पू पत्र जाज ष्र विद्या कावण श्रमाणि रुष्ट प्र प्रामाण्य विभाग कावण कावण विद्या श्रिम अधिन भविष्याना कर कें हिम्पू पत्र जाज ष्र विभाग कावण कर विद्या विद्या विश्व भविष्य विद्या क्षि विद्या विद

মাননীয ডিউক মহাশয়, আপনি ভালোভাবেই জানেন যে এই প্রশ্নটা নিছক ব্যবসায়িক প্রশ্ন নয়। দেশে আমাদের রাষ্ট্রের সংবিধানের দৃঢ়তা এবং 'বিদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের ঐহিক আত্মিক শুভ-এর উপর নির্ভর করছে।' তত্তাচ এ পর্যন্ত গোঁড়া পুত্তিকা-লেথকেরা ও সংবাদ-না-জানা অজ্ঞ আবেদন-কারীর দল তা নিবে এমন সব কাঠমোলাই কথা বলেছেন যেন আসল কথাটা হচ্ছে এই যে ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ব্যবসায়িক স্থযোগ আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য বাভাবে কি বাড়াবে না, আমাদের কারখানার উৎপাদন-বৃদ্ধির সহায়ক হবে কি হবে না এবং চার দাম কমিয়ে আনবে না। এই বিষয়ে দেশবাসীদের বেশ প্ল্যান করে প্রভারণা করা হয়েছে। এইজ্বন্তে আমার দ্বণা ও ক্রোধ এদের উপর এভই অপরিসীম যে নিছক ভকের থাতিরেও ওদের মত সমর্থন করতে আমার দ্বণা হয়। 'কিন্তু একথা ধরেই নেওয়া হোক যে আমাদের উৎপাদনকারীদের ও বণিকদের স্থবিধার জন্তেই কম্পানীর ব্যবসায়িক স্থ্যোগ বন্ধ হওয়া উচিত—কিন্তু ভাতেই কি শেষ প্রশ্নটির চূড়ান্তু মীমাংসা হল ?' (কোটেশন—লেখক)।

আপনার মতন মহান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র যে পার্লামেন্ট যেসব স্থ্যোগ ও নিয়ম থেকে রেহাই ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানীকে দান করেছে তা একদল বণিকের প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের দেওয়া হয় নি। যে বিশেষ অবস্থার দক্ষন প্রাচ্যে আমাদের অধিকৃত স্থানগুলো বেড়ে গিয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছে, সেই কারণেই কম্পানী রাষ্ট্রের একটি অক হয়ে উঠেছে এবং আইনের চোথে কম্পানী রাষ্ট্রের অক বলে বিবেচিত হচ্ছে। 'যদিও বর্তমানকালের হালফ্যাশানা ও ইতর রীতি অহ্যায়ী তাদেরকে বাণিজ্যের একচেটিয়া-অধিকারের ঘুণ্য সমর্থক ও ঠগ বলে বর্ণনা করা হয়।' (কোটেশন—লেথক)। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানী বিরাট সাম্রাজ্য শাসনের উপযোগী এমনি একটি আম্পর্য যন্ত্র যে বলতেই হবে যে বর্তমানের অসম অবস্থায় আর-কোনো যন্ত্র দিসে বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করা কিছুতেই সম্ভব হত্ত না। এই কম্পানীকেও যেসব স্থ্যোগ দেওয়া হচ্ছে সেই স্থ্যোগগুলি সিমেন্টের কাজ করে ভার গঠনটিকে স্থসংলগ্ন রাখবে। 'কম্পানীর বাণিজ্যিক চরিত্র বদি নষ্ট করা হয় শাসনক্ষযত। হিসেবে তাদের অভিযেষ ভিত্তিই ভবে ধ্বংস হয়ে যাবে।' (কোটেশন—লেথক)।

অবাধ-বাণিজ্যের কর্ণধারর। তাদের ত্রন্ডিগন্ধি ঢাকতে বেসব প্রস্তাব আনে তার মধ্যে নিম্নলিথি ত বৃক্তিটি বত গ্রহণবোগ্য বলে মনে হয় এমন আর-কোনটি নয়। 'তারা বলে, রাজ্যশাসকের চরিত্রের সঙ্গে ব্যবসায়িক চরিত্রের কোনো সামঞ্জত নেই তাই কম্পানীকে তাদের ব্যবসায়িক চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুক্ত করে দাও, এবং তাদের এখন খেকে ভারত শাসন করতে দাও। আপনি জানেন এর চাইতে অসম্ভব প্রস্তাব আর-কিছু হতে পারে না। ভারতের

বাজ্য সরকাবের থরচ বহন করতে সমর্থ। যেখানে রাজন্ব বাধাধবা নেই সেখানেও রাজন্ব বাডাতে গেলে এবং স্থানীয় পরচ হ্রাস কবাব চেষ্টা করলে বিপূল বাধার সন্মুখান ২তে হচ্ছে। আমে তাই এই তাজিক পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস কবব —লাভ কোখেকে আসবে যে লাভ থেকে ভাবতে বাঁদেব সম্পত্তি আছে তাঁদেব মৃশ্ধনের ব্যবহারেও জল্মে এবং মূলধন বিপন্ন কবার জল্মে ক্মিপুবণ কবা হবে ?' (কোটেশন —লেখক)।

এ প্রবন্ধ যথন বেখা হয় দ্বিতার চিঠিটি তথনো প্রকাশিত হয় নি, বিস্তু আগে থেকেই আনবা বলতে পাবে যে স্থানার অভিজ্ঞতা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা ছাডাও লেখক ছাপ। হয়েছে এনন অনেক জ্যানস পাবেন যা তিনি তাঁরই ভাষা। দেশের 'নকট এবং আপনাব নিকট বিশ্বাসযোগ্যভাবে পবিবেষণ কবতে পাবেন'।

আমবা সজাগ ও হঁসিয়াব থাকবাব জন্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং দেশকৈ লেথক-কাষত 'একদল বিপ্লবা দাবা' আদ্ধভাবে পাবচালত ২০০ আপ্রাণ বাধা দেব। দে-সব বিপ্লবা দেশেব মঙ্গল চায়ন।, আত্মস্বার্থ সদ্ধ করতে চায়।' কোটেশন
—লেথক)।

দেন ইংলণ্ডে একচেটিয়া-বাাণজ্যেব উপস্বস্থভাগী বণিকদের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যেব অধিকাব-দাবা বরনেওয়াল। বাণকদেব যে লডাই চলছিল ভার ঝাঁঝটাব খাস হল্কাটুকু উপভোগ করবাব জল্ডে এশিয়াটিক জর্মল এর প্রবন্ধটিব প্রায় সবটাই উপবে উদ্ধৃত কবেছি। 'এশিয়াটিক জর্মল' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সমর্থক, ভাই বিপক্ষদেব উপর ভাব যেমন রাগ ডেমনি ঘুণা। ভিউক অব ওযেলিংটন তথন ইংলণ্ডেব প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে উদ্দেশ্য করে লগুন 'টাইম্স্'-এ একটি চিঠি বেব হয়। পত্রলেথক অবাধ-বাণিজ্ঞানীজের সমর্থন করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে ইংলণ্ডেব কি ক্ষতি হচ্ছে ভাব আলোচনা কবেন তাঁর চিঠিতে। তিনি বলেন যে চীনদেশ থেকে ইংলণ্ডে চা আমদানী কবার ব্যবসাটির একচেটিয়া-অধিকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতে থাকায় পনেরো লক্ষ থেকে কুডি লক্ষ্ণ পাউণ্ড বেশী দিয়ে চা কিনতে হচ্ছে ইংলণ্ডের আধিবাসীদের। আহ যা কোথা। ভীমকলের চাকে চিল কেলে যন্ত না বিপদ, মুনাফার চাকে চি কেলণে ভার চেয়ে অনেক বেশী বিপদ। 'ভ্রান্টিযার' এই নামে সই কথে একজন চিঠি লিখলেন 'টাইম্স্'-এ। 'এশিরাইটিক অর্নল্' ভারি খুনি। এ

'ভলান্টিয়ার' মহোদয় নাকি অতি অল্ল কথা ব্যবহার করেই আগের পত্ত-লেখকের সব ষ্ক্তি ধ্বলিযে দিয়েছেন। এই 'ভলান্টিয়ার' ভদ্রলোকটির মতে ভারতবর্ষে ইংলগুর ব্যবসা বাভার ফলে ভারতবর্ষের হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হয়েছে, তারা ধনেপ্রাণে মারা গেছে। 'ভলান্টিয়ার' মিথ্যে কিছু বলেন নি, শুধু দেখা যাছে যে ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়াবাণিজ্য-অধিকার রদ করে সব ব্যবসায়িদের ভারতের বাজারে মাল পাঠাবার অধিকারের দাবী উঠতেই তাঁর হঠাৎ হাজার হাজার ভারতবাসীদের তৃংখ্রদার কথা মনে পড়ে গেছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে বসবাস করলে ভারতবাসীদের যে কা সর্বনাশ ঘটবে তা কল্পনা করে 'ভলান্টিয়ার' আকুল হয়ে পড়েছেন। ম্পেন যেমন করে আমেরিকার সর্বনাশ করেছে ইংলগু যেন সেইরকম করে মাল রপ্তানি করে ভারতবর্ষের সর্বনাশ না করে; অর্থাৎ কি-না যাকিছু মাল পাঠাবার তা যেন শুধু কম্পানী পাঠায় অক্ত কেউ না পাঠায এই আবেদন জানিয়েছেন ভদ্রলোক।

তার পরে আর-এক ভদ্রলোকের নজির দিয়েছেন 'এশিযাটিক জর্মল'। এই ভদ্রলোক 'ইণ্ডোফিল্' নামে দই করে এক প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন মনিং হেরল্ড্' সংবাদপত্তে। এই 'মর্নিং হেরল্ড্' পত্তিকার অপক্ষপাতিত্বের তারিক করে 'এশিয়াটিক জর্মল' বলছেন যে এই পত্তিকা 'একচেটিয়া-বাণিজ্য-অধিকার-বিরোধীদের প্রান্ত যুক্তি ও কচ্কাচানি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে।' অর্থাৎ কি-না এই পত্তিকা একচেটিয়া-বাণিজ্ঞা-অধিকারের বিপক্ষে যারা ভাদের কোন কণা না ছেপে পত্রিকার অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। আর এই 'ইণ্ডোঞ্চিল্' যে মহৎ ব্রভ নিয়ে দেখা দিয়েছেন তা তাঁর ভাষাতেই হচ্ছে 'একদল यार्थास्यो लाक अकटारिया-वानिका-अधिकात वनाम अवाधवानिका-अधिकात-এই বিরাট সমস্তাটিকে যেরকম করে সাজিয়েগুজিয়ে জনসাধারণের সামনে ধরে দিয়েছে, সেই জ্বন্য ছল্মবেশ ছি ড়ে ফেলে দিতে হবে।' এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে 'ইণ্ডোফিল' যে খোলা চিঠি ছাপালেন 'মর্নিং হেরল্ড্' পত্তিকায় ভিউক অব ওয়েলিংটনের উদ্দেশ্যে, তার প্রারম্ভেই তিনি লিখলেন—'আপুনি ভালো করেই जात्नन त्य এই वार्शात अधू वार्गिमध्कास वार्शात नय, अपि जामात्त्र নিজেদের দেশের শাসনভব্রের integrityর প্রশ্ন আর অন্ত দেশের লক লক লোকের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক মন্বলের প্রশ্ন তোলে।' ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া-বাণিজ্যের অধিকারে হাত পড়লে ভারতবর্বের শক্ষ লক্ষ লোকের

পরমার্থিক ও লৌকিক মঙ্গল যে কিন্তাবে চোট খাবে তা তেবে 'ইণ্ডোফিল্' শিউরে উঠেছেন। যারা চায়ের দাম নিয়ে হৈ-চৈ করছিল, ইংলণ্ডের রপ্তানি বাড়াবার কথা বলছিল কম্পানীর একচেটিয়া-বাণিজ্য-অধিকার রদ করে দিয়ে, তাদের সম্বন্ধে 'ইণ্ডোফিল্'-এর ঘেয়ার আর শেষ নেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে কী 'একটি আশ্বর্ধ এন্জিন, কি অন্তুত একটি যয়,' একটি বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করবার জয়, সে কথা বলেই 'ইণ্ডোফিল্' বললেন—'কম্পানীর বাণিজ্যের দিকটা সরিয়ে নাও, অমনি তার শাসনক্ষমতাব অন্তিবের প্রধান অবলম্বন ধ্বসে যাবে।' তাই যারা বলছিল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী গর্জমেন্ট হিসেবে ভারত-শাসন কর্মক, কিছ্ক ভারতে তাদের ব্যবসা বন্ধ কর্মক কেন-না রাজ্যশাসনের সঙ্গে ব্যবসা মেশানো সঙ্গত নয়, তাদের নির্বৃদ্ধিতা (!) বিদ্রূপ করে 'ইণ্ডোফিল্' বল্ছেন—'ইণ্ডিয়া স্টকের মালিকরা তাঁদের ম্লধন ব্যবহার করতে দিয়েছেন ও অনেক ঝিক নিয়েছেন; সেই মূলধন ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্মে ও ঝিক পোহানোর জন্মে তাঁদের পারিশ্রেমিক দেওয়া যাবে কোখা থেকে যদি না মুনাফা করা যায় ?'

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখের 'লণ্ডন কুরিয়ের'-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিযা-বাণিজ্য-অধিকারের সমর্থনে এইটে বের হল—

ভোরের কাগজে যাকে বিশেষ পাতা দেওয়া হয়েছে এমন একজন পুল্ডিকাকার, কম্পানীকে এই বলে দেষি করছেন যে এর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে কোনো আমলই দেয় না এবং ভারতীয় কৃষির অধংপতন ঘটায়। এটা সহজেই অমুমেয় যে এমন সব ব্যক্তি আছে যাদের কাছে কম্পানীর বাণিজ্যের একটি অংশ খুবই গ্রহণীয় হবে, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে সনদের কলে ভারতীয় উৎপাদন ক্ষমতার সত্তিই এমন তৃদ্দিশা হয়েছে কি না যে কথা একচেটিয়া বাণিজ্য-বিরোধীরা জোরের সঙ্গে বলে থাকেন। এই সনদ ১৮১৩ সনে দেওয়া হয়। তাই পনেয়ো বৎসর যাবৎ তা চালু আছে। যদি এই সনদ সত্যই উৎপাদনশক্তির বিরোধী হয়ে থাকে তার ধ্বংসলীলা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে দেখা যেত এবং অমুভূত হত। এখন অক্ষের দিকে নজর দেওয়া যাক।

১৮১৪ সনে চায়ের আমদানী ২৬ মিলিয়ন পাউণ্ডের কিছু বেশি হয়েছিল।
এই অভিশপ্ত সনদের অধীনে ছয় বৎসরের মধ্যে তা বেড়ে ২৮ মিলিয়ন

হযেছে। এবং আরো ছয বংসরে তা বেডে গড়ে ২০ই মিলিখনে দাঁডিয়েছে। এবানে শতকরা ১৩ই জাগ পরিমাণ উন্নতি দেখা যায়। পুতিকাকার আমাদের বলছেন এই সনদের অধানে স্কভোর পশম উৎপাদন হাস পেযেছে। ১৮১৪ সনে ২৮৫০৩১৮ পাউগু স্থভোর পশম আমদানি হযেছিল '৮২৬ সনে তা মাত্র ২১১৮৭৯০০ পাউগু হযেছে কিছু পরবর্তী বংসরগুলোতে তা বেডে ৬৭৪৫৬৪১১ পাউগু হযেছে। যে ব্যক্তি একে নিম্নগামিতার লক্ষণ বলছেন তাঁকে সকালে প্রকাশিত একটি ধবরের কাগজে 'ভারতায় বিষয়ে ওযাকিবহাল' আখ্যা দেওয়া হযেছে। হতে পারেন তিনি ওযাকিবহাল কিছু সংখ্যায় তিনি বিশেষজ্ঞ নন (লগুন ক্রিযের ২৬৫শ যে, ১৮২৮)।

লডাইট। যত জমে উঠেছে নাতি ও পরমার্থের আলথাল্লার তলা থেকে মুনাফাব ঝোলাঝুলিগুলো তত ঠেলে বের হযে এসেছে। একালের মত সেকালেও বনেদা স্বার্থের উপব যাবাই আঘাত হানতে গেছে তাদের 'বিপ্লবী' বলে ছাপ-দেবার চেষ্টা চলেছে। অবাধ-বাণিজ্যের অধিকাবের দাবী করছিল যার। সেই বণিকদের 'এক গোচছা বিপ্লবা' বলে অভিহিত করে লোক ভড়কাবার চেষ্টা করতে ক্রটি কবেন নি 'ইণ্ডোফিল্' ও 'এশিযাটিক জ্বর্নল'-এর সম্পাদক।

মতবাদের লডাই সে সমযে কি রকম জমে উঠেছিল ইংলণ্ডে তার চেহাবাটা আমরা এতক্ষণ দেশলুম। অবাধ-বাণিজ্য-নাতিব সমর্থকেরা ছিল দলে ভারী। ভারতের বাজারে ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানার একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকাব থাকায় যে-সব কলকারখানার মালিকেরা ভারতে মাল পাঠাতে পাবছিল না, তারা সব অবাধ-বাণিজ্য-নাতির সমর্থক হযে ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে চারদিক থেকে আক্রমণ করতে শুক্ত করেছিল। শুধু বই লিখে ও সংবাদপত্তে চিঠি-চাপাটি পাঠিয়ে ভারা ক্ষান্ত ছিল না। ইংলণ্ডের নান। সহর থেকে আজি আসছিল পার্লামেন্টের কাছে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকারের দাবী করে। প্রিমণ এর ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, জাহাজ কম্পানীর মালিক ও অক্সান্ত বণিকেরা ১৮২৯ খুটান্বের ২৮শে এপ্রিল ভারিখে এই আবেদনটি পার্লামেন্টের কাছে পার্লাক—

ইস্ট ইপ্রিয়া কম্পানীকে যে বিশেষ স্থযোগ দেও । হয়েছে অভিজ্ঞতার দেখা গেছে তা জনসাধারণের মঙ্গলের বিরোধী। তার কারণ বিদেশী রাষ্ট্রে বেখানে নিযন্ত্রণ-রহিত বাণিজ্য অবারিত সেখানকার দ্রব্যের চাইতে এখানে ব্যবহার্য দুল্য অধিক। চীনে ও অক্তান্ত প্রাচ্য দেশে যেকালে অক্ত দেশেব ব্যবসাযারা অবাধ-বাণিজ্যের স্থবিধা ভোগ করছে তথন অবাধ-বাণিজ্য বাধা দিয়ে ব্রিটিশ প্রচেষ্টার অনিষ্টসাধন করা হচ্ছে। অতএব তাবা প্রার্থনা করছে, ভাবতীয় ও চৈনিক বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা জানবাব জন্তে একটি সমিতি গঠিত হোক, যাতে ব্রিটিশ প্রজারা এই ঘূটি দেশেব বাণিজ্যাকার্যে যোগদান কবতে পারে। ইতিমধ্যে যতদিন না সেন। হর তত দিন এই ঘৃই দেশের বাণিজ্যের অংশ যেন ভারা প্রতে পারে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পথলা মে তাবিখে গ্লন্টাবের (Gloucester) প্রশমা বস্ত্রের কারখানাব মালিকেরা পার্ল'মেন্টে আর্জি পাঠাল চীন দেশ ও ভারতবর্ষের সক্ষে ব্যবসা কবার পথে যে সব আইনগত বাধা আছে সেগুলি দূব করতে।
ভারা লিখ্ল সেই আর্জিতে যে আইনগত বাধাগুলি দূর হলে—

বিটিশ শির ও প্রচেষ্টার জন্মে একটি অফুরস্ত ক্ষেত্র খুলে যেতে পারে, যা থেকে বর্তমানের সভ্যতার আলোকে আলোকিত যুগের পক্ষে অযোগ্য বাণিজ্যের একচেটিয়া-অধিকাবের দ্বারা তারা বঞ্চিত। বাণিজ্যের এই একচেটিয়া-অধিকার এই বিস্তার্ণ ভূখণ্ডের চাহিদা ও যোগানেব পক্ষে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উৎপাদন-ক্ষমতার পক্ষে অপ্রত্ন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে সান্ডারল্যাণ্ডেব (Sunderland) জাহাজ ব্যবসাদীর। ও বণিকেরা ভারতের ও চানের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত কমিটি বসানোর দাবী করে ও অবাধ-বাণিজ্যের স্থযোগের দাবী করে পার্লাশেকতকে জানাল যে—-

চীন এবং অক্তাক্ত প্রাচ্য দেশের উৎপাদিত দ্রব্য পৃথিবার নানা স্থানে জাহাজ-যোগে বহন কবে বিদেশী বণিকরা অপর্যাপ্ত ব্যবসার স্থযোগ লাভ করেছে। তা থেকে আবেদনকারীরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী দ্বারা বঞ্চিত হযেছে যদিও বিদেশী জাহাজগুলো ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য দ্বারা ব্রিটিশ বন্দরেই প্রাচ্য বাজারের জক্ত বোঝাই হযে থাকে। শুধু ভারভানিীদের হাতে তুলোব চাষ ফেলে রাখাতে ভারতীয় তুলোর মান নীচুতে নেমে গেছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে ব্রিটিশ প্রজাকে ভারতের জমিতে তুলো উৎপাদনের জক্তে মূলধন লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে। অপরদিকে নীলের উন্নতি হযেছে আশাতিরিক্ত এবং ভার চাষ ব্রিটিশ ভদারকে এসে বৃদ্ধি পেরেছে।

৭ই মে তারিখে বার্মিংহাম-এর চেখার অব কমার্গ পার্লামেন্টের কাছে অবাধ-বাণিজ্যনীতি প্রবভনের দাবা করে লিখ্ল—

১৮১৩ সন থেকে যে অভিজ্ঞত। আমরা সঞ্চয় কবেছি তার থেকে এটা প্রমাণ হয় যে ইয়োরোপে তৈরী কোনো দ্রব্য ক্রয় করবার শক্তির বা বাবহার করবার মেজাজের অভাব ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের আদবেহ নেই। আবেদনকারীরা নিঃসন্দেহ যে চানের সঙ্গে সরাসরি লেনদেন সেই একই শক্তির ও মেজাজের অভিত্ব প্রমাণ কববে ভারতবর্ষে। তার' পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনে বাণিজ্য সম্বন্ধে যেসব নিষ্মেধবিধি আছে সেগুলি সম্বন্ধে অন্ত্রসন্ধান প্রার্থনা করে, যাতে করে ব্রিটিশ ভারত, চীন দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব দ্বাপগুলোব সঙ্গে আমাদেব লেনদেনের বাধা অপসারিত হয়।

লাভ স্-এর ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিকেরা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের
৮ই মে তারিখে পার্লামেন্টকে আবেদন জনাল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর চার্টার
পুনর্বার বহাল করবার সমযে যে তদস্ত করা দরকার সে তদস্ত হওযা উচিত—
ভারত এবং চানের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের বিষয়ই তদস্ত হবে তা নয়,
ভারত উপদ্বাপে ইংরেজের বসবাস-ব্যবস্থার জন্ম উন্মৃক্ত রাথার কথাও
বিবেচ্য।

ঐ একই ভারিথে ওয়েক্ফিল্ড্-এর কারখানার মালিকেরা ও ব্যবসায়ীরা পার্লামেন্টের কাছে দরখাস্থ করে জানালে। যে—

ভারতে ও চানে অবাধ-বাণিজ্যের পথ খুলে দিলে দেশের ক্বমি, বাবসায়িক, ও শৈল্পিক স্বাথ প্রভূত পবিমাণে চরিতার্গনো লাভ করবে। পশম-ব্যবসায় বৃদ্ধি পাবে এবং লাভ্দ্ ও তার আশেপাশের জাষগা পূর্ববং সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এখন যে পশম বস্ত্রের চাহিদা নেই তার চাহিদা বৃদ্ধিতে ক্বযকরা উপক্বভ হবে। তারা এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে বাণিজ্যে কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বন্ধ হোক এবং ব্রিটিশ বংণিকদের সঙ্গে ভারত ও চীনের লেনদেনের পথ খোলা হোক।

১৮২৯ পৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে ম্যান্চেস্টার শহরের ব্যবসায়ার ও কারথানার মালিকেরা পালাফেলকে জানালো—

চা-এর বাণিজ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার জনসাধারণের পক্ষে প্রচুর অনিষ্টের কারণ হয়েছে এবং বা ক্ষতি হচ্ছে সেই অমুপাতে ভা রাজ্ঞরে সমান স্থবিধেজনক হচ্ছে না। তাদের অধীনস্থ জাবগাগুলি থেকে আইন আদালত ব্যাতিরেকে কাউকে সোজাস্থলি ও অক্সায় ভাবে নির্বাসন দেবার যে ক্ষমতা কম্পানীর আছে সেই ক্ষমতা ইংয়েজদের মৌলিক অধিকারের বিরোধী, গ্রেটবুটেন ও ভারতের স্বার্থের পক্ষে অনিষ্টকর। রাষ্ট্রের প্রযোজনের অছিলা সমর্থন-যোগ্য নয় এবং তার অন্তিত্ব আব থাকা উচিত নয়। ভারতব্যাপী ব্রিটশ-জাত প্রজাদের উৎসাহ দিলে তাব স্থকল ধ্রুব। ভাতে মূলধনের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বর্দ্ধিত হবে ইযোরোপের শিল্পকলা, সভ্যতা ও সাহিত্য বিস্তৃতি লাভ করবে এবং যেখানে প্রীষ্টধর্মের নামও শোনা যায়নি সে সব অঞ্চলে শান্তিপূর্ণভাবে তার আশীর্বাদ গিয়ে পৌছুবে।

ব্রিস্টল্ শহবের ব্যাংকাব, ব্যবসাদার ও কাবথানার মালিকেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারেব বিবোধ কবে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে পার্লামেন্টকে জানালো—

বর্তমান কালের বাণিজ্য-নিযন্ত্রণ-।বধিগুলি অপসারিত কবলে ব্রিটিশ खरवात চाहिना वाष्ट्रत, जामारनव निज्ञ ७ क्वियिक छेप्नाह रम्भ्या हरत, জাহাজ-পরিবাহন উৎসাধিত হবে এবং জাতীয় আয় বাডবে। ইংরেজদের ভারতে বদতির অধিকাব থাকা উচিত, ব্রিটিশ জনসাধারণের শিল্প প্রচেষ্টার দার সেখানে উন্মূক্ত থাকা দবকাব। তাদের শক্তিও উদাহরণ জন-সাধারণকে শিল্পে, নৈতিক চরিত্রে, ধর্মে, নিবাপত্তায, শছালায, আহুগতে) উন্নত করবে এবং আমাদের সঙ্গে ভারতেব সম্পর্ক স্থায়ী করতে সাহায্য করবে। এই জনকল্যাণবিধায়ক বিধানগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্মেন্ট দারা প্রবৃতিত হয়েছে এবং তা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানার ভীক ও অব্যবস্থিত নীতির পরিপম্বা হযেছে। দীর্ঘদিনের বিপদসম্বল অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে কম্পানী নিজের বা প্রাচ্য সাম্রাজ্যের বা এদেশের স্থবিধায় ব্যাবায়িক, অর্থনৈতিক ও রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিচালনার অযোগ্য। এ একই তারিখের দরখান্তে লিভারপুল-এর নাগরিকেরা ও ব্যবসাযীরা পার্ল, থেটকে জানালো যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ভারতবর্ষের সক্ষে বাণিজ্ঞা করাব সন্দ রদ করে দিতে ও সকলকে ভারতবর্ষ ও চীনের সক্ষে অবাধ যোগাযোগের স্থবোগ দিতে-

যে বিশেষ হুযোগগুলি কম্পানী এডকাল ভোগ করেছে সেগুলি সম্পূর্ণ

রদ করার দরকার কেন না সেগুলি সব সময়েই অক্সায় এবং দেশের পক্ষে অনিষ্টকর, আমাদের জাতীয় অধিকারের বিরুদ্ধ এবং যে উদারনৈতিক পন্থা সাম্প্রতিক ব্যবসায়িক আইন স্থৃচিত করছে তার পরিপন্থী। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে গ্লাসগে শহরের ব্যবসাদার, কারখানার মালিক ও ব্যাংকারের পার্লামেন্টের কাছে দরখাস্থ পাঠিয়ে দাবী করলো যে—

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সনদ-কাল ফুরিয়ে যাবার পর উত্তমাশা অস্তরীপের পূর্বে স্থিত দেশ সমূহের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের পথ মুক্ত করা (हांक। ১१२० ७ ১৮১० मत्न शान । एक कम्लानी व करवक्जन फेक्ट भन्द কর্মচারী-প্রদত্ত বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও কম্পানীর অধিকার ও একচেটিয়া বাণিজ্য সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার এর চায়ের একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার দেশের ব্যবসায়ের পক্ষে অতান্ত অনিষ্টকর ও দৃষ্ণীয়। এই একমাত্র স্থগোগের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী বহু বংসর যাবং ইয়োরোপের অক্তান্ত বন্দরে অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে দামে চা পাওযা যায তার দিগুণ দামে চা বিক্রি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রজারা সরকারকে যে কর দিতে হয় তা ছাড়া চীনের সঙ্গে অবাধ लनाम्दनत ऋर्यांग भाष्ट्, अहे त्योथिन खर्यात मार्वस्तीन वावशास्त्रत मक्ष्य যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একচেটিয়া বাণিজ্যের স্বার্থে গুরুভার কর দিতে হয় তাতে জাতীয় শিল্প ধর্বীকৃত হয় কারণ তা প্রাচ্যদেশগুলিতে বাণিজ্যে ব্যাপৃত বণিকবিশেষের বা বেসরকারী কম্পানীগুলির ব্যাপক অনিষ্ট সাধন করে। এবং তার সঙ্গে ব্রিটিশ প্রজার বন্ধদেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করবার যে মৌলিক অধিকার আছে সেই অধিকারের বিরোধী। ২১শে মে তারিখে ল্যাংক্যাস্টার-এর ব্যবগায়ীরা ও কলের মালিকরা পাল'মেণ্টকে দরখান্ত পাঠিয়ে জানালো-

চীনে ও ভারতের অভ্যন্তরে অচিরেই বাণিজ্ঞার পথ উন্মৃক্ত করা যেতে পারে, একচেটিয়া চায়ের ব্যবদা রদ করা হোক, রাজার প্রজাদের ভারতে বসতি স্থাপনের অধিকার আইনদারা প্রতিষ্ঠিত হোক, কোনো অপরাধের বিচার ব্যতিরেকে নির্বাসনের ক্ষমতা বাতিল করা হোক এবং ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সনদের অন্তর্ভুক্ত সমন্ত স্থানেই বর্তমান অবস্থার অন্তসন্ধান স্থক্ষ করা হোক।

১৮২৯ খুটাব্দের ২৭শে মে তারিখ ভাব্লিন শহরের চেম্বার অব কমার্স

## পার্লামেন্টের কাছে দরখান্ত করে জানালো-

ইস্ট ইণ্ডিসে ও চানে ব্যবসা করার বিরুদ্ধে যে সব নিষেধ আছে সেগুলি দূর করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও প্রভূত উপকার করা হবে, তার উৎপাদন ব্যবস্থার ও ব্যবসায়ের ভবিশ্বৎ সম্ভবনা বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের দেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয় এমন রাইগুলির ভ্রাস্ত বিধিগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। চানে একচেটিয়া বাণিজ্য নীতির দিক থেকেও অস্তায় এবং কলের দিকে থেকেও অনৈতিক। চাযের প্রকৃত মূল্যের চাইতে তার দাম অনেকগুণ বাড়িযে জাতায় করের উপর ভার বাড়ানো হচ্ছে। এই প্রার্থনা যে উল্লিখিত বাণিজ্যের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ-বিধি অপসারিত করা হোক।

হালাম্শাষার-এর ছুরি-কাঁটা ইত্যাদি নির্মাতাদের কর্পোরেশন ১৮২৯
খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে দরখান্ত পাঠিযে পার্লামেন্টের কাছে অভিযোগ
করলো—

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের নিযন্ত্রণ ও তার অভ্যন্তরে লেনদেনের বাধার বিরুদ্ধে ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী অন্তায় আইন এবং যেসব বিশেষ স্থ্যোগ ভোগ করে সেই সব বিশেষ স্থযোগ ঘারা টীনের সঙ্গে বৃটিল বণিকদের বাণিজ্য করতে দিছে না। চায়ের এবং চীনদেশে প্রস্তুত অন্ত সব জিনিসের দাম ইযোরোপের অন্তান্ত দেশের চাইতে ইংলণ্ডে অনেক বেলি। তার কারণ হচ্ছে ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার। শেক্ষিন্তের লোহার ব্যবসায় পড্ডির দিকে। ভারতের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যে তার উন্নতি হতে পায়ত। চীন ও ভারতের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের অবাধ বাণিজ্যের অন্তের জল্পে ও ভারতে বসতি স্থাপনের অন্তর্মতির জল্পে আবেদনকারীরা অন্তুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হোক এই প্রার্থনা জ্ঞানাছে। এইগুলি ছাড়া আরো অগুন্তি দর্যান্ত ইংলণ্ডের প্রায় প্রতিটি কল-কার্ম্যানাওয়ালা সহর সেদিন পার্লামেন্টের কাছে পাঠিয়েছিল ইউ ইণ্ডিয়া কম্পানীর সনদ রদ করে দেবার দাবী ও তাদের সকলকে অবাধ বাণিজ্যের স্থ্যোগ দেবার দাবী জানিয়ে।

বাংলার জমিদারের। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মালে পার্লামেন্টের কাছে তাঁদের আজি পাঠালেন। সেই আজি এখানকার কাগতে প্রকাশিত হওয়ার সক্ষে

সক্ষে সেই মাসের "বেক্ষল হরকরা"-তে এই আর্জির সহজে একটি চিঠি বের হল।
পত্রলেথক হচ্ছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। দেখা যাচ্ছে দ্বারকানাথ নাছোড়বান্দা।
ত্বযং জমিদার হয়েও জমিদারদের তিনি নিশ্চিম্ব থাকতে দিলেন না। ইতিহাস
এই রিসিকতাটুকু করে চলে—শ্রেণীর কাযেমী স্বার্থের মুঠো ফ্টো করে দেয়
সেই শ্রেণীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকই।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মাচ নিম্নলিখিত চিঠিখানি ছাপা হোল "বেকল হরকরা" প্রিকায়।

বেঙ্গল হরকরা এবং ক্রনিকেলের সম্পাদক সমীপে মহাশ্য,

ব্ল'-এর সম্পাদক অবাক হযে বলছেন, একজন দেশীয় জমিদার নাকি বিদেশী ও অপরিচিতদের তাঁর দেশে প্রবেশ করাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি সম্পাদককে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে দৃষ্টি দিতে বলি এবং তাঁর সান্ধনার জক্তে দৃচভাবে বলি যে কোনো দেশীয় জমিদারই কোনো বিদেশী বা অপরিচিতকে তাঁর দেশে এসে বসতি স্থাপন করতে আমন্ত্রণ জানান নি। বিদেশী অপরিচিতরা নিজেরাই প্রথম এদেশে এসে উপন্থিত হন এবং তাঁদের দেশবাসীদের তাঁদের অমুসরণ কবতে ও ব্যবসায় ও অক্সান্ত সাধু কাজে ব্রতী হতে আমন্ত্রণ করেন এবং ক্রমে এই বিরাট সাম্রাজ্যের শাসক হয়ে ওঠেন।

এখন প্রশ্ন এই যে এই বিদেশী অপরিচিতেরা দেশীয় অধিবাসীর নিকট জ্বান্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছেন কি না, এবং তাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছেন কি না যার ফলে দেশীয় অধিবাসীরা বিদেশীদের শক্র মনে করে এবং তাঁদের সঙ্গে মৈত্রী ও সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায় না অথবা দেশী সম্প্রদাযের প্রতি এই বিদেশীরা বন্ধুভাবাপন্ন এবং উপকারী বলে দেখা গেছে এবং তাঁরা দেশীয়দের অবস্থা-উন্নতির সহায়ক হয়েছেন। অভিজ্ঞতার মারকত এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে হলে কলকাতা অধিবাসী দেশীয়দের এবং ওই বিদেশীদের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বর্তুমান তা অন্তসন্ধান করতে হবে। কলকাতাতেই সমক্ষ পদের ও বর্ণনার অসংখ্য বিদেশী— বাদের জন বুল দানব আখ্যা দিয়েছেন— বসবাস করবার বাণিজ্য করবার এবং দেশীয় জনসাধারণের সঙ্গে লেনদেন করবার অন্তম্বতি পেয়েছেন। এবং যেখানে উভয় পক্ষই সমানভাবে ব্রিটিশ আইনের রক্ষণাবেক্ষণ পেরে থাকেন।

কলকাভার বিদে<del>ৰী ও অ</del>পরিচিডদের বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচা<sup>কি</sup>

বিভায়তন আছে, দেখানে দেশীয় যুবকদের ইংরেজি ও বাংলায় শিক্ষা **(मध्य) ह्य । वित्रभौत्मत खानक वाक्कि त्रभौग्रामत मध्या विद्याविख्यान** জন্মে কেবল যে অর্থদান করেন তা নয়, শিক্ষার উন্নতির জন্মে তাঁরা বিনা পात्रिश्रिमिरक अभाव करत बारकन। अवारन जरनक धनी ७ छानी समीत लाक चाह्न, यात्रा चानक विषया अवाकिवहाल এवः विष्मी ও অপরিচিতদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার দরুণ অনেকাংশে সংস্থারমুক্ত। ভারা বিদেশীদের অন্থদরণে বাগান বা বাড়ি ভৈরী করতে এবং তা সাজাতে লজ্জা বোধ করেন না। বিদেশী প্রতিবেশীরা রায়তকে বা যার৷ তাদের অধানস্থ তাদের দলন করার কাজকে নিন্দনীয় মনে করেন। কলকাতায় হাজার হাজার মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক আছে যারা বিদেশী ও অপরিচিতদের পোষকতা লাভ করে থানিকটা স্বাধীনতা পেয়েছে এবং শিক্ষার ও চিস্তার স্বাধীনতা লাভ করেছে। রোজই আমরা দেখতে পাই রায়ত নাথে আখ্যাত নিমুশ্রেণীর হাজার হাজার লোক বিদেশী ও অপরিচিতদের কাছে আশ্রয় ও সাহায্য পেয়ে বাদস্থান ও পরিধেয় পাচ্ছে। তার জন্মে উপরিওয়ালাদের কাছে এরা যে বিদদৃশ ঠেকছে তা না এবং তারা বংশামুক্রমিক জমিদারদের বিক্ষাচরণও করছে না।

মকস্বলে যেথানে বিদেশীদের বসবাস নিষিদ্ধ সেই সব জায়গায় চেহারায়, পোষাকে এবং স্থবিধা ভোগে তারা যে সব ক্ষ্দে জমিদারদের ছেলে এবং আত্মীয়দের ছাড়িয়ে গেছে। এর ফলে মকস্বলে এই সব জায়গায় অজ্ঞভা, কুসংস্কার ও দারিদ্রা ব্যতীত আর কিছু নেই।

সাধারণ বৃদ্ধি ও সততা সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি কলকাতার দেশীয় অধিবাসাদের সঙ্গে এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুক এবং উভয়ের বৃদ্ধিবৃত্তি, সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থার তুলনা সততার সঙ্গে করে প্রকাশুত বলুক যে সে আমাকে সমর্থন করে কি না যথন আমি বলি, "যে ব্যক্তি এ দেশে ইয়োরোপীয়দের অবাধ বসতির বিরোধিতা করে—অবশু তারই সঙ্গে বিচার পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করতে হবে—সেলোক দেশীয়দের এবং তাদের ভবিশ্রৎ বংশধরদের শক্ত কি না।" এখন 'বুল'-এর সম্পাদক মহাশয়ের কাল হবে এর-বিপরীতটি সত্য বলে দেখানো ও প্রমাণ করা, প্রমাণ করা যে বিদেশীয় জেধবাসীদের নিকট জব্দ্ব

অপ্রীতিকর এবং তাদের স্বার্ধের পক্ষে অনিষ্টকর প্রমাণিত হয়েছে। এ
চেষ্টায় যদি তিনি সফল হন, আমার বক্তব্য আমি প্রহ্যাহার করব।
মার্চ্চ ৮, ১৮২৯ আপনার বিনীত পরিচারক

खरेनक खिमात

এই চিঠি প্রমাণ করে যে শারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ঐতিহাসিকদৃষ্টিসম্পন্ন দ্রদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। প্রথমেই তিনি 'জন্বুল্'-এর ভারতবর্ষীয়-প্রীতির ভাণ ও দ্বারকানাপকে ইংরেজ-ভক্ত প্রমাণ করবার অপচেষ্টা--এই চুটি ভণ্ডামিকে ভূমিদাৎ করে দিয়েছেন। তিনি কিম্বা অন্ত কোনো জমিদার যে ইংরেজদের এদেশে আনেননি, তারা যে নিজেরাই লাভের আশায়, ব্যবসার থাতিরে এদেশে এসে জুড়ে বসেছে সে কথা দারকানাথ "জন্বুল্"-কে যুত্সই করে শ্বরণ করিযে দিযেছেন। তার পরে শিক্ষার বিন্তারে এই বিদেশী আগস্তুকেরা যে কত কাজ করছেন, তার ফলে দেশের যে কত উপকার সাধন করা হচ্ছে সেটিও ঘারকানাথ সরল শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্ত বিষয়েও যে ভারতীয়েরা এই বিদেশীদের কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্ৰহ করছেন সেটিও তিনি জানিয়ে দিলেন। তার পরে দারকানাথ আরো গোডা-ঘেঁসা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাজার হাজার লোকেরা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে চিস্কার ও শিক্ষার স্বাধীনতার রসাস্বাদন করতে পেরেছে। ভুগু ভাই নয়, যে সব চাষীরা এই বিদেশীদের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের কাজে নিযুক্ত হয়েছে, তারা অন্ত চাষীদের চেয়ে খাওয়া-পরা থাকায় অনেক ভালো অবস্থায় আছে। তাই ধারকানাথ দৃপ্ত ও বিধাশুর ভাবে বলেছেন—যে কোনো সহজ্ঞবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যার সততা আছে সে কলিকাভার ও গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে মিশে ভাদের শিক্ষা-বিষয়ক, সামাজিক ও ঘরোয়া অবস্থার তুলনা করে দেখুক। তার পরে সেসব সাধারণের সামনে ৰোলাখুলি ভাবে বোষণা ক**ৰুক** যে **ভাঁ**র এই মন্তব্য যে, যারা এদেশে ইয়োরোপীয়দের অবাধ বসবাসের বিরুদ্ধে, অবিভি সে বসবাস বিচার সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরিবর্তন সাপেক্ষ, তারা এদেশের বর্তমান বাসিন্দাদের ও তাদের ভবিশ্রৎ বংশধরদের শত্রু—সেই মন্তব্য যথার্থ কিনা। বিচার-সম্বন্ধীর ব্যাপারে ভারভীয়দের ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে বে পক্ষপাভচ্ছ পার্থক্য করা হতো, সেই পার্থক্য দূর করে তবে ইরোরোপীদের এ দেশে

বাদ করতে দেওয়া বেতে পারে—এই ছিলে। দারকানাথের মত। ভারতীয়ের। ও ইয়োরোপীয়েরা এক আইনের আওতায় আস্থক এই ছিলো দ্বারকা-নাথের স্বন্দান্ত অভিমত। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হতে হয় তাঁর দূরদৃষ্টি **(मर्थ) (मर्थित लाक निकाशोन, ज्याज अज़्र्युत मर्था शर्फ हिला।** যদি তাদের জাবনে নতুনত্বের স্পান্দন আনতে হয়, তাদের এই জড়তা দূর করতে হর, ভাহনে ভারতবর্ষের ভৎকালান বিশেষ অবস্থায় ইয়োরোপীয়-দের সংস্পর্ণ ছাড়া যে দে জড়তা দূর করবার অন্ত কোনো উপায় ছিলো না সেট ছারকানাথ নি:সংশয় ভাবে বুঝেছিলেন। তাই অবুঝদের নিন্দে আর चार्थारचर्चोरनव मिर्पा जनश्रहात, गव कुष्क करत, जिनि जवाथ-वानिका-नाजित প্রবর্তন ও ইংরেজদের গ্রামাঞ্চলে বসবাসের স্থযে।গ দান সমর্থন করেছিলেন। তার ফলে যে অনেক লোকের জীবিকা-উপার্জন পথ বন্ধ জানতেন। কিন্তু কবে কোন পরিবর্তন ঘটেছে ব্যথাহান ভাবে ? কিছু লোকদের অস্থবিধে করেই ইতিহাস তার পরিবর্তনের কাজ এগিয়ে নিয়ে क्राि निज्ञास्त्र मध्यमात्रात्र मस्य याश्विक उर्ाननश्रमानीत প্রবর্তন কুটীর-শিল্পের ভগতুপের উপর দিয়েই এগিয়ে গেছে সব দেশে। ইতিহাস আর যাই করুক বোষ্টমী করে না। দ্বারকানাথ নি:সন্দেহে সেটা বুঝেছিলেন।

এই ভাবে যথন বাকবিতগু বেশ জমে উঠেছে তথন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের
৩°শে মে তারিখে লর্ড বেন্টিংক নিম্ন-উদ্ধৃত রিপোর্টটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর
কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের কাছে পাঠালেন:—

ভারত যদি শিল্প ও জ্ঞানে ইংলণ্ডের কাছে ঋণী হয় তবে যে তা ভারতের পক্ষে অশেষ স্থবিধার কারণ হবে তা প্রমাণ করতে আমার মনে হয় কোনো কষ্ট-ক্ষন্পিত যুক্তি দিতে হবে না। আইনসভা প্রকাশত সভ্য ঘোষণা করেছে: সরকারের প্রতিদিনকার কার্যে এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টায় তা মেনে নেওয়া হচ্ছে। আমার মনে হয় এও সন্দেহ করা চলেনা যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিন্তার এবং জীবন শিল্পে তার প্রয়োগ ধীর গভিতে হবে যদি না এই নীতির সঙ্গে জীবিকাব্যপদেশে ইয়োরোপীয়দের এদেশবাসীদের সঙ্গে মিশবার উদাহরণ জুড়ে দিতে পারি এবং বে নীতি ভারা গ্রহণ ক্ষক আমরা আশা করি ভার

প্রকৃতি ও প্রকৃত মৃত্য, এবং যে পরিকল্পনা ভারা গ্রহণ করুক আমরা চাই তার ফল হাতে-কলমে না দেখান হয়। এটা সহজেই বোধগম্য যে এ উপায়ে দেশীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করা ব্যতিরেকেও আমাদের দেশের বেশ কিছু লোক এবং তাদের বংশধররা এদেশে বসবাস করাতে নানাপ্রকার জাতীয় স্থবিধা দেখা দেবে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা মানে হচ্ছে এই যে যে-প্রাধান্যের জোরে আমরা ভারত-রাজ্য পেয়েছি তা অস্বীকার করা এবং জাতীয় সম্পদ ও শক্তির এবং স্থাসনের উপর জাতীয় চরিজের প্রভাব সম্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা। এ সম্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা। এ সম্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার মানে হচ্ছে শাসক শাসিতের মধ্যে ভাষাগত, আবেগগত ও স্বার্থের প্রক্রোর কোনো মানে নেই তাই বলা, পৃথিবীর যেখানে যেখানে বৃটিশ-পতাকা উর্জ্যেলিত সেই সব জাযগায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করা হয়েছে তাকে অবজ্ঞা করা। এই প্রশ্ন করার ও সন্দেহ প্রকাশ কবার মানে হবে, আমাদের বণিক ও শিল্পীদের বলা যে বাজার স্বষ্টি করবার ব্যাপারে মান্থবের জাতিগত অভ্যাসের কোনো মৃল্য নেই এবং প্রচেষ্টা, কৌশল, মূলধন এবং ঋণ মূলধন তৈরী করে ভাও জব্য-উৎপাদনের বেলায় অর্থহীন।

যা হোক, এটা সম্ভবণর যে অনেকেই বাত্তব অবস্থাটা বেশ সম্ভোষজনক মনে করতে পারেন যাতে কোনো বৃহৎ পরিবর্তনের প্রয়োজন, যে পরিবর্তনের ফল সঠিকভাবে ধারণা করা যায় না, যুক্তিযুক্ত মনে করেন না, এবং সম্ভবত ইযোরোপীযদের দেশের অভ্যস্তরে বসবাস করবার ফল এবং জমি কিনবার অস্থাতি এমন কুফল দিতে পারে বলে বিবেচিত হতে পারে যে এই অস্থাতি দানের স্থবিধাগুলো তাতে নাকচ হয়ে যায়। দেশের প্রকৃত অবস্থাটা কী? এ কথা কি সত্যা নয় যে বেশির ভাগ লোকই অভিশয় দরিত্র এবং অজ্ঞা? প্রতিদিনই কি আমরা বৃবতে পারছিনে যে আমাদের কণ্মচারীরা স্থশাসনের জপ্তে যে জ্ঞান প্রয়োজন, সেই জ্ঞান কত ক্য রাথে এবং তাদের মধ্যে আবেগের ও উদ্দেশ্যের ঐক্যের কত অভাব যে ঐক্য ছাভা স্থশাসন সম্ভব নয়? দেওধানী আদালতের ফাইলগুলো কি বকেবা কাজে বোঝাই নয়? ঝুডি ঝুড়ি মিখ্যাচার ও মামলার অত্তি কি নেই যা আমাদের বিচারের ক্রটী প্রশাপ করে কিয়া জনসাধারণে, ব শোকাবহ নৈতিক অংথাগতি স্টেত করে কিয়া ক্সতে ত্রটোই করে।

( আমাদের কাছে যেমন জনসাধারণের কাছেও তেমনি অবাক কাণ্ড) লুঠেরারা যারা এক সময় আমাদের অনেক জেলায় বিভাষিকা ছড়িয়েছিল তাদের সংগঠনকে বাধা দেওয়া যে অসম্ভব এটা কি সাধারণের ধারণা নয় ? आमारनत रानीय প্रজारमत मरधा माहम ७ महारवत अकारत रा भूनिन-প্রতিষ্ঠানগুলো অপরাধ নিবারণের জন্ম প্রযোজনীয় ভাবা হয় সেগুলি কি যে 'সম্প্রদাযগুলির' সহায় ও যন্ত্র হওয়া তাদের উচিত ছিলো তাদের উপর যথেচ্ছাচারী প্রভূত্ব করছে না ? সমস্ত বিভাগে দেশীয় কর্মচারীরা কি ত্নীতির ও বে-আইনী আদাযের দোষে অপরাধী নয়? জমিদার ও **जानूक्नात कि श्रायरे ठावोरनत (श्रव करत ना ? जनमावातरात मर्या** এখনও কি ঘুণার্হ বর্বরোচিত কতকগুলি আচার প্রচলিত নেই? প্রযোজনের সময় আমরা কি সেই সহযোগিতা পাচ্ছি যা শাসকদের বিরোধী নয় এমন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে শাসকদের পাওয়া উচিত ? এ কি সভ্য নয় আমরা সে সব শ্রেণীর বেশীর ভাগ লোকদের বিরাগভাজন. যারা প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী এবং দৃঢ় চরিত্র এবং যারা আমাদের সাহায্য করতে পারতেন ? আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি আত্মোন্নতির বীজ আছে ? এ কি দেখা যায়নি যে আমাদের সম্পত্তি যত বাডছে সম্কটও ভত বেডে চলেছে ? অর্থ নৈতিক বিব্রত অবস্থার মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠান খোলবার জন্তে আমাদের কি নিয়তই বলা হচ্ছে না যে প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যয়ের বোঝা আরো বাড়াবে ? দেশের বেশীর ভাগ স্থানেই চাষ কি षाज्ञ नीष्ट्र बार्जि वनम ७ बादान तीब मिर्स निभूगजारीन ७ উৎসাररीन ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না ? কারিগররা তুরবন্থায় নেই কি ? ব্যবসায়িক लनएन निष्धां वे वर प्रकारा-इंडे नम्र कि ? हेरमारता शिम्रता रा प्रव सरवात উন্নতি করেছেন তা ছাড়া এমন একটি উৎপাদিত দ্রব্য আছে কি যা অন্ত দেশের একই রকম দ্রব্য থেকে জনেক নীচু ন্তরের নয় ? এবং এই পার্থক্য কি জমি ও আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল? উৎপাদিত একটি প্রধান **अरिटान वम्रत्म अन्न अक अवा छेर्शामन कत्रत्म माछ रुर्व ना अर्रे य आमज्ञा** সে আৰম্ভা করবার কি হেতু নেই ? বিনিময়ে কিছু না পেলে লাভজনক কোনো বাবসা চলতে পারে না বিশেষ করে করদ রাজ্যের সঙ্গে—আর ভারত ইংলণ্ডের করদ রাজ্য। চাৰী, শিল্পী ও বণিকরা কি অভাষিক হুদ ৰাৱা নিৰ্বাডিত হচ্ছে না, যে অবস্থা ব্যবসার হুরবস্থার সঙ্গে দারিজ্ঞা ও ঋণ

পাওযার সম্ভাবনার অভাব স্টেড করে ? শুর চার্লস্ যেটকাফের রিপোর্টে যা দেখানো হবেছে, সেই আয় আদাযের অসামর্থ্যের আসন্ন বিপদ কি নেই, যে আয় দেশরক্ষার ও স্থাসনের প্রতিষ্ঠান রক্ষার্থে প্রয়োজন; রাস্ভাঘাট, খাল, বিছায়তন এবং অন্যান্ত জন-উন্নয়নেব কথা না-ই বা বলা হল।

আমার আশস্কা, এ সকল প্রশ্নেব উত্তর এমন হবে, যাতে এইটেই বোঝাবে যে বর্তমান অবস্থা, আদবেই এমন নয যা নিয়ে আমরা নিশ্চিস্কে বদে থাকতে পারে। যদি সরলতা ও সভাের সহিত উত্তর দেওয়া, হয়, ভাহলে এটা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হবে যে, প্রয়োজনীয় উন্নতি সম্ভবপন শুর্ যদি আরো ব্যাপকভাবে ইযোঝেপীয় ব্রিটিশ প্রজারা এদেশে বসনাস কবতে পাবে এবং ভূসম্পত্তি পেতে ভাদের বাধা না থাকে।

ইযোরোপীণ কর্ম-নিপুণতাও যন্ত্রপাতি ভারতের সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে দাডিখেছে—এর চেযে আর কোনো জোরালো যুক্তি বর্তমান প্রস্তাবের সপক্ষে বলা যাব না। ১৮২৮ সনের ৩বা সেপ্টেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়া হাউসের বাণিজ্যিক বিভাগ থেকে প্রেরিভ চিঠিতে দেখা যায় যে কম্পানী ঘোষণা করছে যে যন্ত্র-পরিচালিত তাঁতে তৈবী ব্রিটিশ দ্রব্য দামে সন্তাও ভালো হওযায় ভারা অবশেষে বাংলায় ও মাদ্রাজে তুলোর তৈরী জিনিদের যে ব্যবসাটুকু অবশিষ্ট ছিলো তাও ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। স্তা বস্ত্র যা ষুগ যুগ ধরে ভারতের প্রধান উৎপাদন ছিল তা চিরদিনের জন্ত নষ্ট হযে গেল। সৌন্দর্য ও সুক্ষতার জন্ম জগৎ বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন একই কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হুসেছে, রেশমের ব্যবসাও অহরূপ ব্বংসের পর্যে। একই চিঠিতে কম্পানীর কোর্ট ইংলতে কাঁচা মালের কম দরের জক্ত এবং ব্রিটিশের রেশম কূটিরশিল্পের প্রতিদ্বন্দিতার জন্ম এদেশে রেশমের দাম পডে যাওয়ার কথা বর্ণনা করেছে। বোর্ড অব টেডের বিবরণীতে কম্পানীর কোর্টের সহাত্মভৃতির উত্তেক হয়েছে। এই বিবরণীতে বোর্ড বাণিজ্যিক বিপ্লবের যে তমসাচ্ছন্ন চিত্র দেখিয়েছে তার খেকে স্থন্সপ্ট যে ইদানিং ভারতের বিভিন্ন লেণী কী ভাবে কুদশাগ্রন্থ হযেছে। এই চিত্র বাণিজ্যের ইভিহাসে বিরল।

ভারতের শিল্পজাত প্রাচীন স্তব্যগুলো যদি নট হয়ে যায় এবং এই শৃষ্ট স্থান পূর্ব করতে যদি নতুন কোনো জিনিস তৈরী না হয় রপ্তানীর জঙ্গে ভাহলে বাণিজ্য কী ভাবে চলবে এবং ইয়োরোপে ব্যক্তিগত বা সাধারণ হিসেবে টাকা জ্বমা হবে কী করে ? যদি স্বর্ণমানে বক্রী হিসেব মিটাতে হয় তাহলে শীদ্রই এমন সময় আগবে যখন টাকার তুর্গভভার ফলে তার মূল্য বৃদ্ধি হবে আর তখন এখনকার পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা চলবে না। কাজেই সরকারের জ্বকরা কতব্য দেশের বিরাট উৎপাদন-শক্তিকে কাজে লাগাবার কোনো উপায়ই উপেক্ষা না করা—যে শক্তি উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে এখন নিক্ষিয় হয়ে আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এদেশীয় ব্যক্তি বিশেষের নিকট খেকে এ বিষয়ে আমন্য সাফল্য আশা করব কিনা এবং ইযোরোপীয়দের উৎপাদন নিপুণতা ব্যভিবেকে কখনো কোনো বৃহৎ উন্নতি সাধিত হয়েছে কিনা।

যারা ভাবতায কারিগরদের তুর্দশার জন্মে আবেগের সঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন তাঁর। এ জেনে সান্ত্রনা পাবেন যে স্কাদিনের আশা আছে—আশা এই যে তার প্রধান দ্রব্য বস্বশিল্প ধ্বংসেব মুখ থেকে এখনো বাঁচান যেতে পাবে।

মিঃ প্যাট্টক নামে জনৈক ইংরাজ এসময়ে যথ দিয়ে স্থতে পাকানোব একটি বুহৎ কারখানা তৈবী করছেন, বাষ্প-চালিভ যন্ত্রে তাব কাজ হবে। এবং এই পত্তের উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত ঘটবে না যদি বলা হয় যে এই বিরাট কারখানা তার নিজের ভূসম্পত্তির উপর গডে কোলা হচ্ছে, যে সম্পত্তি এযারেন হেষ্টিংস্ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোনোস্ত না বেথে মঞ্ব করেছেন। এ পর্বস্ক বাংলার তুলো সভো পাকানোর পক্ষে অযোগ্য গণ্য ২তো কিন্ত সম্প্রতি যে উন্নত ধরনের তুলোর চাষ হচ্ছে—তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে মনে হয। উন্নত ধরনের ভাষাকেরও চাষ হচ্ছে যার মূল্য দেশীয় ভাষাকের विछन এবং যা আমেরিকার ভাষাকের সঙ্গে প্রভিদ্বিত। করতে পারবে। ভারতের বাণিজ্যক ছর্বোগে কার কাছে ভারতবর্ধ বাণিজ্যের নব নব সম্ভাবনার জন্তে ঝণী? সগৌরব উত্তর হবে শুধু ইংরেজের কাছে। বাণিজ্য-সংসদের সহ-সভাপতিকে এই ছুই দ্রব্যের নমুনা পাঠান হযেছে। ফলত বান্তবক্ষেত্রে যারা এদেশে বসবাস করবে তাদের অবস্থা, চরিত্র ও স্বভাবের উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। এখন বিবেচনা করে দেখা যাক যে এবিষয়ে আশঙ্কার কভোটুকু সভ; ভিত্তি আছে। ধরে নেওয়া रुरंत्रह्म रय मकः यान व्यविष्ठ वह नीनकत गरिक व्याहदन कत्रहन, तन्नीयान त

निर्दाखन कत्रह्म अवर निरम्भापत माध्य विश्वाचन कारम निश्व हरहाहम ।

বদি অবস্থা সভ্যি এমনই হোত জামি তথাপি ভাবতাম যে তারা যে অঙ্ভ অবস্থায় আছে তার জঙ্গে অনেক কিছু মনে করা যেতে পারে। তারা অনেক কিছু এড়িযে চলতে বাধা হচ্ছে যার ফলে আইনসন্মত ভাবে ভাদের ক্রায্য দাবী প্রভিষ্ঠা করতে কট হচ্ছে অথব৷ অগ্রিম মূল্য দিয়ে দরকারী মেশিনগুলি যোগাড করবার যে নীতি চালু আছে সেই রেওযাজ সমন্ত বাণিজ্যে এক বিত্রত অবস্থার কৃষ্টি করেছে এবং জাল ছুচ্চোরির প্রভার দিচ্ছে। প্রতিছন্দী প্রতিষ্ঠানের প্রদার রোধ করবার যথেষ্ট উপায় তাদের নেই, দরিদ্র রাযতদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করবার পথ আরো অল্ল। ভুললে চলবে না যে এ দেশের ইয়োরোপীয়দের বসবাদের উপর যে বাধানিষেধ জারি হয়েছে, ভাতে সওদাগরী প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের অভ্যস্তারে কার্য পরিচালনার জন্ত এমন সব লোক নিযুক্ত করতে হয়, খাদের তাঁরা নিযুক্ত করতেন না যদি লোক পছন্দ করবার ক্ষেত্র ব্যাপক হোত। এটা আদবেই আশ্চর্যজনক মনে হবে না যদি এ অবস্থায় নানা অক্তায় চালু আছে দেখা যায়, মনে হয় যেন আইনের হুর্বলভা সভা অথবা কাল্পনিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হিংসার ভাব জাগিয়ে তোলে। কিন্তু উল্লিখিত অস্থাবিধাগুলি থাকা সম্বেও আমার অনুসন্ধানের ফলে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস ২য়েছে ( আমার আগেকার সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন ) যে নীলকরদের কথন-স্থানো তুর্ব্যবহার ভারা যে কল্যাণ চারিদিকে বিভরণ করেছেন তার তুলনায় কিছুই না। অন্তক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও যেটা किंदि-क्नाहित घटे एमें। अपन मरनार्यां व्याक्ष्म क्वरह रव छारक অবস্থার সাধারণ গতি বলে ভুগ করা হয়েছে। শাস্তি ভঙ্গের ব্যাপার স্বাভাবিকতই সাধারণের গোচরে আনা হয়, ব্যক্তিগত ছুর্ব্যবহারের উদাহরণ ভীষণ রং চড়িয়ে সকলের সামনে হাজির করা হয়, কিন্তু যে সব ष्मराशा नामशीन काख, नौतरत निर्द्धापत काख कतरा वाख, विद्ध । मध्य ব্যক্তিরা জাতীয় সম্পদ এবং চারপাশের লোকদের স্বাচ্ছন্য বাড়িয়ে ভোলবার জন্তে করে চলেছেন সে সব কাজ গোচরে আগে না এবং অক্সাভই থাকে। নিশ্চয়তার সঙ্গে আমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের **ज्यानक एकनाम कृषित एवं जैन्न जिल्ला वार्ट्स जात कात्रन नौनकतामत সেধানে বসতি। সাধারণ সত্য হিসেবে একথা বলা যায় যে ( নৈতিক** ভাবে যে সাধারণ সভ্য ভৈরী ভা ছাড়া ) প্রভ্যেক কারধানাই উন্নতি-

বুত্তের কেন্দ্র শরপ। এই কেন্দ্র কারখানার কর্মচারীদের উন্নতি বিধান করে এবং আন্দেপালের অধিবাসীদের চারপালে প্রচলিত অবস্থা থেকে উপরে নিয়ে যায়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপকারটা বড়ো হতে না পারে কিন্তু একটা উদার ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত পদ্ধতি থেকে কী আশা করা যেতে পারে এই উপকার তা সহজেই দেখাতে পারে।

দ্র দেশে বেশী সংখ্যক শ্রমিক পাঠাবার যে অস্থবিধে আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা না করেও আমি বলতে পারি যে যে-সব ইয়োরোপীয় একমাত্র তাঁদের শ্রম-শক্তিই বাজারে নিয়ে আসেন। ভারতবর্ধ তাঁদের কোনো স্তাযোগ স্থবিধা দিতে পারে না।

যে স্থাস্থির তার জীবনধারণের পক্ষে দরকার তার বিধান করতে বে টাকা থরচ তাতে তার প্রমের অন্তপাতে দেশীয় প্রমিকদের প্রম অনেক বেশী থরিদ করা যেতে পারবে। দেশীয় প্রমিকের তুলনামূলক মূল্যও বেড়ে যাবে কর্ম-নিপুণতা ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দ

জাতায় শিয়ের প্রধান শাখা এবং জনসাধারণ যার উপর নীর্ভরশীল সেই ফ্রিডে শিয়ের মতো শ্রমিক সংখা কামানো যায় না, বিশেষ করে যেখানে রৌদ্র ও রৃষ্টি সব্জির উপর এত প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের সমস্ত জেলায় যে আবহাওয়া ইয়োরোপীয় ক্লমকদের শুধু তত্ত্বাবধানের কাজে আবদ্ধ রাখে। শিয়ের সমস্ত শাখায় ইয়োরোপীয় য়ূলধন, উৎপাদন কৌশল এবং উদাহরণ ভারতের দরকার এবং ভারতে শিয়্পজাত দ্রবের বাজারও আছে। ইয়োরোপীয় শ্রমিকের চাহিদা নেই এবং ভাদের ভরণ পোষণ করাও যাবে না। যায়া বসতি স্থাপন করবে তাদের মূলধন ও উৎপাদন-নিপুণতা থাকা দরকার। দেশের জনসংখ্যার তূলনায় ভারা সংখ্যায় খ্ব অয়ই হবে। শ্রমিক শ্রেণী এখানে বসতি স্থাপন করতে গেলে মায়া বাবে। খামখেয়ালিও বেপরোয়া কাজের কোনো স্থ্যোগ নেই এখানে। যায়া বসতি স্থাপন করেছে ভাদের দখল স্থায়ী, সরকার ও আইনের জ্বধীনে সম্পন্ন করতে হবে। উচ্চতর উৎপাদন-নিপুণতা ও শিয়ের জন্তে টাকা কর্জ করবার উন্নতন্ত্ব ব্যবস্থা—এই তুই ব্যবস্থা-পরি-চালিত শিল্প বারাই সম্পদের সন্ধান পাওয়া বেতে পারে।

ভব্লিউ, সি, বেনটিংক ইস্ট ইণ্ডিরা কম্পানীর কোর্ট অক্ ডিরেক্টরদের কাছে প্রেরিড লর্ড

বেন্টিংক-এর এই রিপোর্টটি বিশেষভাবে তলিযে বোঝা দরকার। বেন্টিংক অবাধ-বাণিদ্যা-নীতির সমর্থক ও ইযোরোপীযদের বদবাদের পক্ষণাতি। তাঁব মতের সমর্থনে তিনি যে মুক্তিগুলি পেশ करत्रिक्तिन कोर्डे अक फिरत्रकृष्ठेत्रस्त कार्छ जार्ड देश्टत्रकरम्त्र अस्मरन বদবাদের যৌক্তিকতার সমর্থনে তিনি দেখিযেছিলেন যে প্রথমত এদেশের লোকদের শিক্ষার জন্মে এটাব বিশেষ প্রযোজন আছে। এদেশে জ্ঞান কখনো শিল্প-ক্ষেত্রে ও জাবনের অন্ত ক্ষেত্রে যথেইভাবে কার্যকবী হবে না যদি ইযোরোপীযেবা তাদেব আচরণ ও কাজ করবার ধরন প্রাত্যহিক জीवत्नव काटक छावजीयत्मव मामत्न धरत्र ना त्मय। निरक्षत्मव काटकत উদাহরণ দিয়েই এদের মধ্যে পরিবতন মানা যেতে পাবে, আর সেটি সম্ভব हर्ल भारत ज्यंनि यथन हेरवारनाशीरवदा अप्रतम तनवः म कत्रहा विजीयल, ইযোরোপীখদের এ দেশের গ্রামাঞ্চলে বাদেব আর একটা উপকারিতা আছে। আমাদের অফিনাবেরা অপদার্থ, পুলিশ ঘুষ্থোর, জমিদারেরা চাষীদের পিষে-মারবার যন্ত্রম্বরপ। বিপদেব সময় এদেব উপর একেবারেই নির্ভর করা যায় না। ইয়োরোপীযেরা দেশখ্য ছডিয়ে বাদ কবলে তাদের উপব নির্ভর করা যাবে। ভূতীয়ত ক্বমি কার্য সেই পুরাতন প্রণালীতেই চল্ছে। বাবসা চল্ছে টিকিয়ে, কোনো তাগদ্ নেই তার। ভীষণ স্থদের হারে ও मातिरा एम शूर्य भए ७ हि । कि करत **এই ग**र मृत करत **এ**ই দেশকে निकाय ব্যবসায-বাণিজ্যে, রাস্তাঘাট তৈরা ব্যাপারে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে ? এগিবে নিয়ে যাওয়ার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে ইয়েরোপীয়দের জমিজমা किनवात अधिकात निरंव এ मिटन नमवाम कतरा मिछन। हजूर्व अस्मिटन বে বিপুল উৎপাদন-শক্তি স্থপ্ত রবেছে তাকে যদি সমাক ভাবে জাগাতে হয ও কাব্দে লাগাতে হয় তো সেটা ইয়োরোপীয়দের সাহায্য ছাড়া এদেশবাসীদের পক্ষে কথনো সম্ভব হবে না। মি: প্যাট্রিক, একজন ইংরেজ, তার জমিদারীতে প্রকাণ্ড কারথানা বসাচ্ছেন কল দিয়ে স্থতো তৈরীর জন্তে। ভালো জাতের ভামাকও উৎপন্ন করা হয়েছে ইবোরোপীয়দের বারা।

এদেশে ইরোরোপীয়দের জ্বনিজ্ঞা কিনে বসবাস করতে দেওরার সমর্থনে এই যুক্তিগুলি দেখিয়ে লর্ড বেনটিংক গ্রামাঞ্চলে চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অভ্যাচার সম্বন্ধে রঙ-বেরঙের যে সব ধবর তথন বের হচ্ছিল সংবাদপত্তে সেগুলির যথার্থভা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ধরনের

অভ্যাচার যে ঘটেছে দেটা তিনি আদবেই অস্বীকার করেননি। শুধু কয়েকটি चर्चन (बर्क नव नीलकत्र नाट्यल्य अक्टे लाट्य लाखी वटल नावान्त कत्रा त्य যুক্তিযুক নয সেকথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন—"যে অবস্থায় অত্যাচার হয়েছে, আইন ভক্করা হযেছে, দেই অবস্থায় এ সব না ঘটলেই আশ্চর্য হতুম। কিন্তু সে সব অস্থবিধে সত্ত্বেও আমার অনুসন্ধানের ফলে আমি এই স্থির শিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে নালকরেরা যে উপকার চারিদিকে বিস্তার করেছে তার তুলনায় তাদের কদাচিৎ তুর্ব্যবহার ধতব্যের মধ্যেই নয। যেমন অন্তক্ষেত্তে তেমনি একেত্তেও বিরল ঘটনাগুলিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যার क्टन अहे विव्रम घरेनाञ्चित्रक माधावन घरेनाव नमूना हिटमटन भग कवा हरवरह । শাস্তি ডক্ষের উদাহরণগুলি জনসাধারণের সামনে ধরে দেওয়া হয়েছে, কডকগুলি वाकित पूर्वावशांत भूव वाष्ट्रिय त्रष्ठहे करत (प्रशांन श्राह्म, किन्न व्याप्त) व्यक्तांच কর্ম যা দিয়ে শান্তিকামী ধার ও স্থির লোকেরা জাতীয় ঐশর্ম বুদ্ধি করেছে ও আশপাশের লোকদের কলাণদাধন করেছে. দেগুলি অজ্ঞাত থেকে গেছে। ক্রষি ব্যাপাবে জেলাগুলিতে যা উন্নতি সাধিত হযেছে তার বেশীর ভাগই সেখানকার নীলকরদেব ধারা সাধিত হযেছে। সাধারণভাবে একথা সত্য বলে বলা যেতে পারে যে প্রত্যেক নাল-কারখানা উন্নতির কেন্দ্র। যে সব লোক নালের কাবখানায় কাজ করে তালের ও আশপাশের লোকদের উন্নতিসাধন করে নালেব কারখানা।"

এই লাইনগুলি ষারকানাথ ঠাকুরকে শ্বরণ করাষ। লর্ড বেন্টিংকের অনেক আগে থেকেই ষারকানাথ নীলকর সাহেবদের ধারা গ্রামের চাষীদের কি কল্যাণ সাধিত হয়েছে সে কথা পত্তিকা মারকং দেশবাসীদের জানিরেছেন। ঘারকানাথের সঙ্গে লর্ড বেন্টিংকের বন্ধুন্থ ছিলো। এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সব ব্যাপারেই বেন্টিংক রামমোহন রাযের ও ষারকানাথের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ১৮৪২ গৃষ্টাব্দের ই অক্টোবর লেডীবেনটিংক ঘারকানাথকে যে চিঠি লেখেন ভাতে লেখেন:

একটি উপায় উদ্ভাবন করতে যে অংশ আপনি গ্রহণ করেছেন, যার উপর প্রাক্তন গন্তর্গর জেনারেলের কদয়-মন গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিল, আমি আনন্দের সহিত বলছি, কলকাভার দেশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অগীয় রামমোহন রায় এবং আপনিই এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছেন। —তাই গ্রামাঞ্চলে নালকুটির পদ্তন হওবাতে কি অবস্থার স্বৃষ্টি হথেছে গেটা বেন্টিংক নিশ্চবই ধারকানাথের কাছ থেকে জানতে চেবেছিলেন। এ বিষয়ে ধারকানাথের উক্তিগুলির সঙ্গে বেন্টিংকের মন্তব্যের আশ্চর্য সাদৃশ্য সেইটেই প্রমাণ করে।

ইবোরোপীযদের গ্রামাঞ্চলে বসবাসের বিরুদ্ধে নীলকর সাহেবদের অভ্যাচাবের কথাই দেদিন বিপক্ষ দলের সবচেযে বড়ো যুক্তি ছিল। দে যুক্তি যে অভ্যাচাবের অভিবঞ্জিভ কাহিনীর উপর প্রভিষ্টিভ ও যেখানে যেখানে নীলের কারখানা বসেছে সেখানকার চাষীরা যে নীলের চাষ নেই এমন সব এলাকার চাষাদের চেয়ে অর্থ নৈতিক অবস্থায় অনেক উন্নত সেই তথাটি ইযোরোপীযদের জ্বমি কেনার ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসেব বিরোধী বাংলার क्षिमारियया अरकवारि कार्य शिराहित्वन । बायकानां ७ वन्ति अरम्ब দেই অসাধু প্রযাস বার্থ করে দিলেন প্রকৃত অবস্থাব কথা জনসাধারণের সামনে হাজির কবে। তাবপবে অভাস্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবভারণা কবেছেন বেনটিংক তাঁব বিপোর্টে। কোন ইযোরোপীযদেব তিনি ভারতবর্ষে বসবাস कवरक भिरक हान ? हैश्टबब मब्दूव स हां वि मरल मरल अरम अरमरन वनवाम कक्क এইটেই कि जिनि চाচ्ছिलन ? नर्ड तन्हिःक मिं। जामत्वरे हाननि। ठांत त्रिलाट डिंगि पविषाव जानिय नियाहितन य, "इरवादनाशीय मजूत শ্রেণীর লোকদেব চাই না। যাবা এখানে বদবাস করতে আদবে ভারা মূলধনের মালিক হবে আব তাদেব কর্মকুশলতা থাকবে। এদেশের লোকের তুলনায তাবা তাই সংখ্যায় অল্প হবে।"

उँ।त উদ্দেশ্যটি জল্জল করে ফুটে বেব হচ্ছে এই কথাগুলি থেকে।
ইযোবোপীবদেব মূলধনের ও কর্মকুললভার সাহাধ্যে এ দেশের অর্থনৈতিক
কাঠামোর সংকীর্ণ পবিধি ভেক্সে দিয়ে নতুন অর্থনৈতিক শক্তি স্বষ্টি করাই
ছিল তাঁব উদ্দেশ্য। বেন্টিংকের ছই বন্ধু—রামমোহন ও ধারকানাথ—
তাঁদেরও এই একই উদ্দেশ্য ছিল। জমিদারী ব্যবস্থার কঠিন বাধনে-বাধা
চাষীদের জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতির কোনই সম্ভাবনা ছিলো না। সেই
বাধন কাটবার জন্মে মূলধন-ও্যালা কর্মকুললী কিছু ইযোরোপীযদের গ্রামাঞ্চলে
বাস করে নতুন নতুন ফসলের চাষের স্প্রেণাভ করা ছাড়া সেদিনের
রাজনৈতিক অবস্থায় জার অন্ত কোনো পথ ছিল না। রামমোহন,
ধারকানাথ ও বেন্টিংক, এই ভিনজনেরই উদ্দেশ্য ছিল ভাই—অমিদারী

প্রথ র বাধ-দেওয়া গ্রামের বদ্ধ জলে নতুন অর্থ নৈতিক জোয়ার বইয়ে দেওয়া।
এই জোয়ার বইলে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হবে গ্রামে
এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। রামমোহন ও ছারকানাথ এঁদের ছজনের
মধ্যে কেহই অগুন্তি ইযোরোপীয়দের এই দেশে বসবাস চাননি। অস্ত সব
বিষয়ের মতো এ বিষয়েও এঁদের বদ্ধু বেন্টিংক এঁদের মতামত জেনে তাঁর
মত পেশ করে থাকবেন কোট অফ ডিরেক্টবদের কাছে।

মে মাদের শেষে বেন্টিংকের এই রিপোর্ট গেল ইংলপে কোর্ট অফ্ ডিবেক্টরদের কাছে, তার বারো-তেরো দিন পবেই ১৮২৯ খুটাবে বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে ও ইযোরোপীনদের এদেশে বদবাদ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ১৮২৯ খুটাব্দের ১৬ই জুন প্রকাশিত হোল "বেক্ষল হেরল্ড্" প্রিকায়। প্রবন্ধটি তথাপূর্ণ, তাই ম্ল্যবান। তখনকার অবস্থা ব্রতে এটি সাহায্য করে। প্রবন্ধটি এই—

ভারতের সভ্যভার জ্ঞা উপনিবেশ স্থাপন একটি প্রকৃষ্টতম উপায— স্থার জন ম্যাল্কম্।

সন্দেহ নেই যে কলকাভার এবং বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি গত কযেক বছরে জ্বতগতিতে সম্পন্ন হযেছে এবং স্বভাবতই এই বৃদ্ধির কারণ কি সে বিষয়ে আমরা অহুসন্ধান করেছি।

জমির মৃল্য এই সম্পদর্ভির প্রথম কারণ এবং বাণিজ্যের উপর বাধানিবেধের হ্রাস এবং ইয়োরোপীয়দের অধিক পরিমাণে আসতে দেওয়ার স্থযোগদান—এই হিডকর পরিবর্তনের প্রধান কারণ। এই বক্তব্য প্রমাণিত করবার জক্যে বহু তথা উপস্থিত করা যায়। নিজে কথা তারা নিজেরাই বলবে—ভূমিকার প্রয়োজন নেই। জিশ বছর আগে কলকাতায় জমি পনেরো টাকায় ধরিদ হয়েছে এখন তার মৃল্য এবং তার বিক্রয় দর তিন শ টাকা। এমনি আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। জমির এই মৃল্যের দরণ সমাজে এক শ্রেণী উত্তর হয়েছে যা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এই শ্রেণী অভিজ্ঞাত ও দরিজের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং নিয়তই প্রভাবশালী শ্রেম দাড়াচ্ছে। তাদের জয়ের আগে দেশের সম্পদ মৃষ্টমেয় কয়েকজনের হাতে ছিল এবং আর সবাই তাদেরই উপর নির্ভরশীল ছিল। জনসাধারণের বেশির ভাগ অপরিসীম মানসিক ও দৈহিক দারিজ্যের অবশ্বায় ছিল ভাই হিন্দুর ব্যাপক নৈতিক বছনের যথাই কারণ, ধর্ম

**७ जावराध्यात (य अक्रांड (न्यांता इय जा नय ।** 

পরিবর্তনে যে স্থবিধা হবে তা অপরিমেয়, শুধু হিন্দুদের বিষয়েই নয়, ব্রিটিশের ভারত-সাফ্রান্সের সমৃদ্ধি ও স্থাবিদ্ধও প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা ন্তন বুগের উষাকাল হযে দেখা দেবে। যখনই এই ধরণের মাহ্ম্য সমাজে স্পষ্ট হযেছে তখনই স্বাধীনতা দেখা দিয়েছে। উদাহরণের প্রযোজন আছে কি? নর্মান-বিজ্ঞান্তর পর ইংলগুকে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে সেখানে জনসাধারণ দাসেব সামিল ছিল, এবং এদেশের জমিদাররা যেভাবে ক্যেক বছর পূর্বে থাকতেন—সেখানেও ভূসম্পত্তি- ওয়ালারা সেভাবেই থাকতেন। কিন্তু অষ্টম হেনরী পর্যন্ত তাদের প্রগতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সম্পত্তি অনেকটা সমানভাবে ছডিযে পড়েছে এবং এই অবস্থাই চলেছে যতদিন না এক ক্যাইর ছেলে রাজ্ঞাকে সিংহাসনচ্যুত করে ও তাব গর্দান নিয়ে ইংলণ্ডের গণ্ডন্ত্র রাষ্ট্রকে জগতের ভয় ও প্রশংসার পাত্র করে তুলেছিল।

দেশে মাত্র ঘৃটি শুব থাকার ঘৃর্ভাগ্যের উদাহরণের দরকার আছে কি ? স্পোনের দিকে তাকান। সেখানে যে পারে সে কোনো প্রকার দৈহিক বা মানসিক শ্রম না করেই বসবাস কবে এবং হিভালগোর মর্যাদ। দাবী করে। আরো দ্রে যাবার দরকার আছে কি ? ঘৃঃস্থ পোল্যাণ্ডের দিকে তাকান, সেখানে জমির সঙ্গে চাষীও বিক্রম হয়। এমন অনেক উদাহরণ সম্মুখে রেখে এ কথা বল্লে হয় তত্ত্বাক্তি হবে না বাংলাদেশের অধিবাসী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমানে সব চাইতে আশাপ্রদ ইঞ্কিত বহন করছে।

এই নৃতন পরিবেশ হতে যে স্কল পাওয়া যাচ্ছে তা হোল মুদ্রার বহল চলমানতা। তার প্রমাণ দরকার। প্রথমত, কলকাতার কড়ির প্রচলন আর নেই বর্ন্নেই চলে এবং ক্যেক বংসরের মধ্যেই বাংলাদেশেও তা কচিং দেখা যাবে। দশবছর আগে একজন মজুর মাসিক ছ'টাকা পেত এখন সে চার পাঁচ টাকার ক্যে পৃশী নয় এবং কাজ করবার লোকের অভাব হচ্ছে। একজন ছুতোর আগে মাসিক আট টাকা পেত এখন সে মাসে বোল খেকে কুড়ি টাকা পায়। দেশে মজুরের মজুরীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে বারোজন কৃষি-মজুর দিনে একটাকায় পাওয়া যেত এখন সে টাকার মাত্র ছয় জন মজুর পাওয়া বায়। খান জমি বিহা প্রতি এক টাকা

খাজনায় চমতে দেওয়া হোত এখন জমিদার প্রজা থেকে বিদা প্রতি তিন চাব টাকা খাজনা চান। চাল বিক্রী হোত আট আনা মণ এখন তা গডে হটাকা মণ বিক্রি হয়। একটি জেলাব সব জমিদারিই এখন আবাদ হয়, আগে অর্জেকও আবাদ হোত না। নীল-চাষের ফলেই ত' হগেছে।

এই পবিবর্তনের কারণ সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। মনে হয় এটা দেখান যেতে পারবে যে অবাধ বাণিজ্ঞা এবং নান ধরণের নিষয়ণ সন্থেও ইযোরোপীযদের এদেশে যে প্রবেশাধিকাব দেওয়া হযেছে—এই তৃটিই পরিবর্তনের আসল কাবণ। কেন না ১৮১৩-র সনদের আগে দেশের অবস্থাব তত উন্নতির চিক্ন দেখা যায় না যতটা পরে দেখা যায়। অনিষ্টকর একচেটিয়া বাণিজ্য ব্যক্তিব প্রচেষ্টা ধর্ব করেছে এবং তার বিপুল বিস্তারের দ্বারা অনেককে ব্যবসা করতে বাধা দিখেছে যাপবে লাভ জনক বলে প্রমাণিত হযেছে। ইযোরোপীযদের আগমন নীল উৎপাদনে উৎসাহিত করেছে যা তাদের পক্ষে উপকারী হযেছে, ইংলণ্ড ও ভারতকে সমৃদ্ধিশালা কবে তৃলেছে এবং ভারতেব জমিব ও আবহাওয়ার শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

লিভারপুল ও মাসগোব সঙ্গে আমাদের বর্ধমান বাণিজ্যের বিক্লছে যাঁবা কথা বলে থাকেন, তাঁদের সপক্ষেব যুক্তি হিসেবে তাঁরা বলেন যে ভারতের বাজার ইংরেজদের তৈওঁ দ্রব্যে ভবে গেছে এবং যাএ। তা বপ্তানী করেছে ভাদের অশেষ হুর্গতি হযেছে। সমস্ত পরিবর্তনেই এই ঘটনা দেখা যায় এবং তা অশেষ হৃষ্ণতি হযেছে। সমস্ত পরিবর্তনেই এই ঘটনা দেখা যায় এবং তা অশেষ হৃষ্ণত একটা ক্ষচিও ভাতে তৈরী হয় এবং প্রলাভিত করে এবং পুর্বে অজ্ঞাত একটা ক্ষচিও ভাতে তৈরী হয় এবং দ্রবাগুলো একটা বাধা দরে পৌছুলে সে ক্ষচি তৃপ্তহোতে থাকে। ভার কলে নুত্রন আমদানী উৎসাহিত করা হয় এবং ভাতে যোগানদার ও ক্রেভা উভযের স্থাই বর্ষিত হয়। এটা অবশ্য পরিষ্কার যে এই অবস্থায় উভয় দিক হোতে বাণিজ্য চাল্ হওয়া উচিত এবং যদি ইংলও আশা করে যে ভাবত ভাব উৎপন্ন দ্রব্যের একটি প্রশস্ত বাজার হবে তবে ভাকে এশিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যের করেরার জন্তে যে উচ্চ গুছ ধার্ষ করা হয়েছে এবং যা একটি স্বাধীন দেশের পক্ষে লক্ষাকর, তা অপসারিত করতে হবে। বলা হয়ে থাকে যে একমান্ত ইট ইণ্ডিয়া কম্পানীই, ভারত থেকে বার্ষিক

চার মিলিয়ন ষ্টালিং স্বর্ণমুদ্র। তুলে নেয়—তার খেকে ছই মিলিয়নেরও বেশি অংশীনারদের লভ্যাংশ দেওগ: হা এবং বাকিটা নেশে তাদের প্রতিষ্ঠানের ধরচ বাবদ যায়।

আমরা দেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁরা নিজেদের ভূগম্পত্তির চড়া দামে বিশ্বিত। যথন এই ম্লার্দ্ধির কারণ জিজ্ঞানা করা হয় তাঁরা এলেন ইযোরোপীয় মাল, ইয়োরোপীয় কর্ম-কুশলতা ও উংপাদন শক্তি আমদানী হণ্যাতেই তা হয়েছে। যদি এ ফল পাওয়া এখনই গিয়ে থাকে তবে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের চিনির ভক্ষ সমান করে যন্ত্র আমদানী করে এবং ইয়োরোপীয়দের বিভাড়িত করবার ভয় তিরোহিত করে, যা স্বাধীনতা-সম্পন্ন যে কোনো।ব্যক্তির নিকটই গহিত, কি স্কালই না আশা করা যেতে পারে।

অবাধ বাণিজ্যে যে স্থফল পাওয়া যায়, লিভারপুল তার একটি উচ্জ্জল উদাহরণ; এবং আজকের দিনে আমাদের ইয়োরোপীয় বিভাগে জাহাজের তানিকা পাওয়া যাবে, যে তালিকা থেকে দেখা যাবে যে লিভারপুলের বৃহৎ ডকে প্রবেশ ও প্রস্থান করেছে দেই জাহাজের সংখ্যা গ্রেট ব্রিটেনের যে কোনো বন্দরের জাহাজ সংখ্যা থেকে অধিক। এই জাহাজগুলি থেকে যে আয় হয় তার থেকে একশ বাইশ হাজার পাউও-সহরের প্রসার ও উন্নতির জন্ম খ্রচ হয়।

ষর্গত বিশপ হেবারের রচনা এখানে ব্রিটনদের অবাধ প্রবেশের বিক্ষদ্ধে যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এমন কি এই সক্ষদ্য বিশপও অনিচ্ছা সন্ত্বেও এদেশে বৃটনদেও অবাধ প্রবেশের অফুকুলে খুবই স্কুম্প্ত প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর লিখিত 'বর্গনা'র পাঠকরা যদি নজর করেন তা হ'লে দেখবেন যে তিনি প্রায়শঃই রোজনামচাতে বলেছেন—"দেশের চেহারা উন্নত এবং দেশবাসীকে সমৃদ্ধ ও স্থা মনে হয়—আজ অনেক নীলের কারখানা দেখলাম।" এই বক্তব্যের পরবর্তী অংশ তার পূর্ববর্তী অংশের স্থ্রে ধরিয়ে দেয়।"

"বেক্ষল হেরল্ড্"-এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধট লেখকের তীক্ষ বৃদ্ধি, ইতি-হাসের জ্ঞান ও সজাগ দৃষ্টির পরিচর দের। বাংলাদেশে যে একটা পরিবর্তন এসেছে করেক বছরের মধ্যে সেটা ১৮২৯ খুরীব্দে বেশ পরিকার ধরা বাচছে। ত্রিশ বংসরের মধ্যে কলকাভার জমির দাম পনেরো টাকা থেকে ভিনশো

ोका हरवरह । म**ब्**रव्रवा मारम शृक्षेका माहेरन পে**ल** खागा मरन क्वरला, ১৮২৯ খুষ্টাব্দে অস্তত চার-পাঁচ টাকা না পেলে তারা খুসি নয়। টেবিল চৌকি তৈরী করে যে ছুভোরেরা আগে মাদে আট টাকা পেড, এখন ভারা পুব কম করে ষোল টাকা থেকে কুড়ি টাকা দাবী করে। ক্ষেত-মজুরের বেলাতেও পরিবর্তন চোথে পডবার মতো। আগে এক-টাকায় বারোজন ক্ষেত-মজুর পাওয়া যেত, ১৮২৯ সালে তার জায়গায় এক-টাকায় ছ জন ক্ষেত-মন্ত্র পাওয়া যায়। আগে এক বিঘে ধেনো জমি এক টাকা খাজনায পাওয়া বেড, লেখকের মডে দেই জমি তখন তিন-চার টাকা খাজনায পাওয়া যাচ্ছে। চালের দাম আট আনা মণ থেকে তু টাকা মণ হয়েছে। আগে জেলার অর্থেক জমি অনাবাদী পড়ে থাকভো, নীল-চাষের ফলে জেলার প্রায় অধিকাংশ জমি চাষে এসেছে। এই সব তথ্য পরিবেশন করবার পর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিকে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর ভাষায়, "একটি শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে, আগে যার কোনো পাতা ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায আর গরীব, এই হয়ের মধ্যে এদের স্থান, আর এরা উত্তরোত্তর একটি শক্তিশালী শ্রেণী হয়ে উঠছে। এদের উত্তবের আগে দেশের ঐশর্য অল্প কিছু লোকের হাতে ছিল, এই কতিপয় লোকদের উপরে আর সকলে নির্ভর করতো। বেশীর ভাগ লোক কায়িক ও মানসিক দারিদ্রো ডুবে ছিল।"

এই ভাবে লেখক বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তব ও এই শ্রেণীর উত্তরো তর ক্ষমতালাভের ইভিহাস আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। তাঁর মতে দেশের এই চমকপ্রদ অর্থ নৈতিক পরিবর্তন ও ভার ফলস্বরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তব, এই তুই-ই সম্ভব হবেছে ইয়োরোপীয়দের এদেশে এসে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়ার ফলে। যতদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অক্ষ্ম রাখবার অক্তে ইয়োরোপীয়দের এদেশে এসে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়া হোত না ততদিন এই উয়তির লেশমাত্র চিহ্ন ছিলো না। ১৮১০ খুটাব্দের চার্টারের ফলে যখন ইয়োরোপীয়দের কিছুটা স্থবিধে দেওয়া হোল এ দেশে এসে বাণিজ্য করবার ও জমি কিনে চাষবাস করবার তথন থেকেই এই উয়তির স্ত্রেণাত হোল। ইয়োরোপীয়েরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস ক্ষম করায় নীলের চাম আরম্ভ হোল আর ভার ফলে ইয়েওও ও ভারতবর্ষ ত্ই-ই লাভবান হোল। লেখক ইয়েয়ে, ভব্

বলতেই হবে যে তিনি কপট নন, ওধু ভারতবর্ধ আর্থিক লাভ করলো আর हेश्नक शत्रभाषिक नाज कतरना, अत्रकम मिर्या कश्रोजात थात्र पिरम जिनि যাননি। ভারপরে তিনি বলছেন যে অনেকে খুব হৈচৈ স্থক করেছেন যে লিভারপুল আর মাদগো থেকে প্রভৃত মাল এখানকার বাজারে আদায় বাজার মালে ভতি হযে গেছে, তার ফলে জিনিদের দাম কম হযে গেছে আর যারা মাল আমদানী করেছে ভারা ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে। লেখক এর উপর गस्तवा करत वलाइन य-"रायानि अहे भतिवर्जन माथि इस ( अर्थाए किना বাজারের উপর একচেটিয়া বাবসাদারদের দখল ভেকে সব বাবসাদারদের মাল আনবার আধকার প্রতিষ্ঠিত হয-সৌমোল্ডনাথ ) সেখানেই এই রক্ম ঘটে অর্থাৎ মাল-আমদানী-কবনেওয়ালারা গোড়াগ গোড়ায খায। কিন্তু এই পরিবর্তন খুব ভালো হিতকর ফল দেয়। জিনিসের দাম সন্তা হোলে বেশী থরিদার এসে জোটে। পূর্বে জ্ঞানিস সম্বন্ধে যে রুচি ছিল না, সে রুচি ধারে ধারে গড়ে ওঠে। জিনিসগুলির একটা বাঁধা দাম আতে আতে নির্ধারিত হয়ে যায়, ভাই নতুন ক্ষচিও পরিতৃপ্ত হয় এবং তার ফলে আরে। নতুন নতুন জিনিসের আমদানী হতে থাকে।"

লেখক এমনি সোজা করে অবাধ বাণিজ্য-নীতির (Free Trade-এর)
স্থফল বর্ণনা করেছেন। ক্যাপিটালিজ্মের সম্প্রদারণ ও অগ্রগতির জন্তে
অবাধ বাণিজ্য-নীতি ছিল সেদিন একমাত্র নীতি। একচেটিয়া বাণিজ্যের
শিকলে আট্রকে পড়ে ক্যাপিটালিজ্ম এগোতে পারছিল না। নতুন নতুন
জ্ঞানিস তৈরী হওয়া সম্ভব ছিল না সেই অবস্থায়। জিনিসগুলির দাম
ব মবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না ক্যাপিটালিজ্মমের আওভায়। সাগরের
এপার ওপার তৃ পারেই তথন একচেটিয়া বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্যনীতির জাের লড়াই চলতে লাগলা।

গ্রামাঞ্চলে জমি ধরিদ করতে দেওয়া হোক, ব্যবসার অক্তে এই দাবী জানিয়ে গভর্মেন্টের কাছে কলকাভার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীর। যে মেমো-রিয়াল পাঠিয়েছিলেন, গভর্মেন্ট তাঁদের ১৮২০ খুটাব্বের ১৭ই ক্ষেক্রয়ারীয় সেই মেমোরিয়াল প্রভাবসহ কোর্ট অব ভিরেক্টরদের কাছে ১৮২০ খুটাব্বের পরলা সেপ্টেম্বর ভারিশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইভিমধ্যে কোর্ট অব

ভিরেক্টরের। তাঁদেব ১৮২৯ খুষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তাবিখের চিঠি মারকং নির্দেশ পাঠালেন যে 'যা কিছু আইনকাহন এতো দিন চলে আসছে ইযো-রোপীযদেব গ্রামাঞ্চলে জমি কেনা সহজে, সে নিষমগুলি সম্পূর্ণ মেনে চল্তে হবে।' কোট' অব ভিরেক্টরদেব এই নির্দেশের ফলে গভর্মেন্টেব ১৭ই ফেব্রুয়াবী তারিখের প্রস্তাব বাভিল হযে গেলো।

কোর্ট অব ডিবেইরদেব এই নিদেশের প্রতিবাদ কববাব জন্মে ১৮২৯
খুষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ভাবিখে টাউন হলে একটি প্রতিবাদ-সভা ডাকা
হোল। সেই সভায় অগ্রণীর সংশ গ্রহণ করলেন বামমোহন বার, দ্বাবক নাথ ঠাকুব ও প্রসন্নক্রার ঠাকুব। সেই সভার দ্বারকানাথ ঠাকুব এই
প্রস্তাবটি আনলেন—'ব্রিটিশ প্রজাবা জমি দখল কবতে পাববে ও জমি ধরিদ
করতে পারবে—এই তৃইয়েব বিরুদ্ধে যে আইন ববেছে এবং কম্পানা-শাসিভ
এলাকার মধ্যে স্বাধীনভাবে ও অবাধে বসবাস ববতে পাববে—এব বিরুদ্ধে
যে আইন আছে, সেই আইনগুলি ব্যবসার উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতি ও
ভৈবী মাল উৎপাদন-ব্যবন্ধার উন্নতির আইনগত বাধা সৃষ্টি কবেছে, এই
বিবেচনা কবে এই সভ যে আজি পার্লামেন্টের কাছে পার্টিয়েছেন যে ব্রিটিশ
প্রজাদেব ভারতবর্ধে আনার ও বসবাস করার বিষয়ে যে সব আইনগত বাধা
আছে সেগুলি দূব করা হোক, কেন না এই বাধাগুলি এদেশের বাণিজ্যের
উন্নতিব প্রিপন্ধী,—সেই আজিব সম্বর্ধন করছে।'\*

এই প্রস্তাবেব সমর্থনে দারকানাথ বললেন,—নীলেব চাষ ও ইযোরোপীযদের বদবাদ দেশেব ও দেশের দব শ্রেণীব লোকেব প্রভূত উপকার
সাধন করেছে। জমিদারেবা ধনা হযেছেন ও উন্নতি কবেছেন, চাষীদের
অবস্থাও অনেক উন্নত হযেছে। যে সব জাযগায নীলেব চাষ নেই ও নীলেব
কাবখানা নেই সে সব জাযগায অধিবাসীদের চেযে এদেব অবস্থা অনেক
ভালো হযেছে। নীলেব চাষ যেখানে হচ্ছে তার কাছাকাছি জাযগার জমির

\* "That this meeting considering one of the main legal obstructions to the commercial, agricultural and manufacturing improvements to consist in the obstacles which are opposed to the occupancy or acquisition of land by British subjects, and against their free resort to and unmolested residence within the limit of the Company's administration, does approve and confirm"

দাম বেডে গেছে ও চাষবাসেরও খুব ক্রত উন্নতি হয়েছে। যদিমাত্র একটি জিনিস তৈরী করতে ইযোরোপীয়দের যে কর্মকুশলতা ও উৎপাদন-নৈপুণ্য আছে তার ব্যবহারে এত উপকার সাধিত হয়ে থাকে, তাহলে আরো যে সব জিনিস এদেশে উৎপন্ন হতে পারে সেই সব জিনিসের উৎপাদনে ইংরেজদের কর্মনিপুণ্যের, মূলধনের ও পরিশ্রমের অবাধ ব্যবহারে আমরা আরো কতে। না উন্নতি করতে পারি। পৃথিবীর যে কোনো দেশের মতো আমাদের দেশ যে সব উৎক্রট জাতের জিনিস প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন করতে পারে সেগুলির উৎপাদন ইযোরোপীয়দের অবাধ সংযোগ ছাড়া সম্ভব নয়।"\*

এই প্রস্তাব সমর্থন করে রামমোহন রায বললেন-- 'যে প্রস্তাবটি এখনি পড়া হোল তরে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারকানাথ ঠাকুর যা বললেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত। নীলকরদের সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে বাংলা ও বেহারের কয়েকটি জেলায় নীলকুটিগুলির কাছাকাছি অঞ্চলে আমি ঘুরেছি। আমি দেখেছি যে নীলকুটির আমেপাশের বাসিন্দের। নীলকুটি থেকে দ্রের জাযগার লোকদের চেয়ে ভালো কাপড় পরে ও ভালো অবস্থায় বাস করে। নীলকররা আংশিকভাবে ক্ষতি করে থাকতে পারে কিন্ধু স্ব দিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে সরকারী ও বে-সরকারী সব শ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের

\* I have found the cultivation of indigo and residence of Europeans have considerably benefited the country and the community at large, the Zamindars becoming wealthy and prosperous, the Royts materially improved in their condition and possessing many more comforts than the generality of my countrymen where indigo cultivation and manufacture is not carried on, the value of land in the vicinity to be considerably enhanced and cultivation rapidly progressing..... If such beneficial effect as these I have enumerated. have accrued from bestowing European skill in one article of production alone, what further adayntages may not be anticipated from the unrestricted application of British skill, capital, and industry to the very many articles which this country is capable of producing, to as great an extent, and of as excellent a quality, as any other in the world, and which of course can not be expected to be produced without the free recourse of the European."

প্রসমকুমার ঠাকুরও এই প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তৃতা দেন। এই প্রস্তাব তথন সম্ভার সকলের সমর্থন লাভ করে।

রামমোহনের ও দারকানাথের বক্তৃতা তুটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে যাতে ইয়োরোপীয়দের মূলধন ও নৈপুণ্য ব্যবহার করে এদেশে নানা ধরণের কারখানার পত্তন হয় ও ক্ষমির উন্নতিসাধন করা যায়—এই ছিল তাঁদের প্রাণের ইচ্ছে। ইয়োরোপীয়দের সাহায্য ছাড়া যে এ তুটি কাজ সম্ভব নয এ বোধ ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন এই অসাধারণ মাহুষত্টির ছিল।

পনেরোই ভিদেশ্বর এই মিটিং হযে গেলো, তার ছুদিন পরে ১৮২৯ খুষ্টাব্দের সতেরোই ভিদেশ্বর কলিকাতার নাগরিকের। ইয়োরোপীয়দের এদেশে বসবাসের সমর্থন করে একটি দরশান্ত পাঠালেন পালামেন্টের কাছে। সেই দরশান্ত তাঁরা বললেন—

আপনার নিকট আবেদনকারীরা—কলকাভার ব্রিটিশ এবং দেশীয় অধিবাসীরা ভারতের বাণিজ্যিক ও চাষের সম্পদে ব্রিটিশ উৎপাদন নিপুণতা মূলধন ও ষম্বশিল্প প্রয়োগের আইনত সব বাধা অপসারিত করে যে স্বার্থে ও প্রীতিতে ভূই দেশকে সংযুক্ত করছে তা নিকটতর ও বর্ধিত করবার অক্ত ব্যগ্র। এই বাধাগুলি জাতীয় উন্নতির পক্ষে যেমন খাপছাড়া তেমনি যে আইনে উপনিবেশ ও ব্রিটিশের অধীনস্থ দেশগুলো শাসিত হচ্ছে তার বিরোধী। আপনাদের মাননীয় পালামেন্ট সর্বকালের ও স্বদেশের সমান অভিজ্ঞতার ফলে নিশ্চয়ই জানেন যে কোনো সরকার একচেটিয়া

+ I fully agree with Dwarkanath Tagore, in the support of the resolution just read. As to the Indigo planter beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and bihar and I found the natives residing in the neighbourhood of Indigo plantations evidenty better clothed and better conditioned than those who lived at a distance from such stations. There may be some partial injury done by the Indigo planters, but on the whole, they performed more good to the generality of the natives of this country, than any other class of Europeans, whether in or out of the Service".

বাণিজ্যের অক্সায় স্থবিধা ছাড়া লভেজনক ভাবে ব্যবসা করতে পারে না। তাছাড়া গভর্মেন্ট ও বণিকেরা যদি একই বাণিজ্যে রত হন তাহলে দেশের রাজ্বরের অপচয়ের কারণ তো ঘটবেই উপরস্ক তা ব্যক্তি বিশেষের বাণিজ্ঞা কার্ষের সঙ্গে অসম সংঘর্ষে ও ক্ষতিমূলক প্রতিঘন্দিতায় আসতে পারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ভারতে যে বাণিজ্য করছে এসব আপত্তি ভার প্রতি প্রযোজ্য এবং যেত্তে কম্পানী এদেশে শাসন কাজ চালাচ্ছে সেই হেতৃ य किं मधनाभरी প্রতিষ্ঠান কম্পানী এখনো দখলে রেখেছে সেগুলি কম্পানীর হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে। কম্পানীর হাতে চায়ের একচেটিয়া ব্যবসা পাকাযভার ফলে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন ষে কি পরিমাণ সংকৃচিত হযেছে এবং চায়ের মৃল্য বৃদ্ধি করেছে তা আপনাদের পার্লামেন্টে স্থবিদিত। তাতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ বাণিজ্ঞা অবাধ থাকলে প্রত্যক্ষ করে যত না দিত পরোক্ষ করে তার বিগুণ দিছে। এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানার মূলধন ( যার ডিভিডেণ্ড খরিদ্দাররা যে মাল খরিদ করে তার দাম চডিযে দেওয়া হয ) জাতীয ঋণে সংযুক্ত হচ্ছে। যে সব জাহাজে ইংলণ্ডে চা আমদানী হোত তাদের কতকগুলিতে ইংলণ্ডে চা আমদানী হয় আর কিছুতে বাইরের মাল এদেশে আসে। বর্তমান यांन हानान प्रवाद मक्कें प्रथा निष्क किन्ह हुई प्रत्नेदर मण्यान अ स्विधा একচেটিয়া বাণিজা থাকার জন্মে প্রতিহত হচ্ছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর বাণিজ্যের অধিকার রদ করে দেওয়ার দাবী জানানোর জন্তেই স্বাধীন ব্যবসায়ীদের এই দরখান্ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী অক্টোপাসের মতো গুচ্ছের হাত বের করে এমন করে এদেশের বাণিজ্যা দখল করে বসেছিল যে কারো সেখানে হাত বাড়াবার উপায় ছিল না। নানা রকম আইনকামন তৈরী করে অন্ত ব্যবসাযীদের এদেশে এসে ব্যবসা করবার সব পথ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী দিয়েছিল বন্ধ করে। সেই একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বিক্তন্তে ব্যবসায় অবাধ-স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ব্যবসায়ীরা একটানা লড়াই করে চলেছিল। শাসকল্রেণী বেমন আইনের সাহায্য নিয়ে নিজ ল্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখে, অন্ত ল্রেণীগুলিও তেম্নি নীতির দোহাই পেড়ে ভাদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে পুট্ট করতে চার। এই চুই শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়ে সমাক্র ও রাট্র এগিয়ে-পেছিয়ে এগিয়ে চলে। জিনিসের যা দাম হোত বাণিজ্যের জ্যিকার

সকলের থাকলে, একচেটিয়া ব্যবসা-ব্যবস্থা যে কেমন বেপরোয়াভাবে তার চেয়ে বিগুণ দাম আদায় করে জনসাধারণের কাছ থেকে, তার উদাহরণ জরপ চীন দেশের সঙ্গে ইস্ট ইপ্তিয়া কম্পানীর যে চায়ের ব্যবসা ছিল সেই ব্যবসার কথা উল্লেখ করা হোল এই দরখান্তে। অবাধ বাণিজ্য চলন থাকলে যে দাম দিতে হোত, চীনের সজে চা-ব্যবসায় ইস্ট ইপ্তিয়া কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার থাকায ইংলণ্ডের লোকদের কাছ থেকে ইস্ট ইপ্তিয়া কম্পানী তার ছ'গুণের বেশী দাম আদায় করছিল। একচেটিয়া বাণিজ্য-ব্যবস্থার এই হোলো দোষ। না দেয় তা নতুন নতুন কল-কারখানা গড়তে, নতুন নতুন জিনিস তৈরী করতে, না দেয় তা জিনিসের দাম ক্যাতে। একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার রাষ্ট্রীয় ক্লেত্রে স্বেচ্ছাচারতত্ত্রের দোসর।

১৫ই ডিসেম্বর তারিশের টাউনহলের মিটিংরের সম্বন্ধে ও এদেশে ইরোরোপীয়দের বসবাস সম্বন্ধে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-পত্তিকার সম্পাদকীয় স্বস্থে এই মস্কব্য ছাপা হোল—

লক্ষ্য করবার আরেকটি প্রধান বিষয় হোল টাউনহলের সভায় কম্পানীর আভ্যন্তরীপ বাণিজ্য যে নিন্দাবাদ পেয়েছে সেই নিন্দাবাদ। দেশের সর্বময় কর্ডা হিসেবে কম্পানী এই দেশ থেকে যে খাজনা পায় তার বেশির ভাগ ভারতে ব্যবহৃত হয় ও ভারত থেকে রপ্তানী করা হয় এমন সব বিভিন্ন মাল তৈরিতে নিযুক্ত হয়। সভার অভিমতে এইরূপ অর্থ বিনিয়োগ ব্যক্তিবিশেষের শিল্প প্রচেষ্টার বাধাস্কর্মপ এবং স্থাসনের ও উরতির বিরোধী। তারং এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভারতে কম্পানীর বাণিজ্যিক লেনদেনের শাখা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেওয়া হোক। এই বিরাট দেশের শাসকগণ তারণের একচেটিয়া প্রস্তকারক, যে সবচেয়ে চড়া দাম দেয় ভার কাছেই লবণ বিক্রি করা হয়। আফিং-এরও একচেটিয়া প্রস্তকারক তারা। তারা রেশম প্রস্তুত করে এবং চড়া দামের দক্ষন এবং সনেক স্থবিধা ভোগের দক্ষন ভারা এক্ষেত্র হতে বেসরকারী প্রস্তুত্বারকদের বিভাড়িত করেছে।

তারা ব্যবসায়ী, নিজেরা ঝুঁকি নিয়ে জাহাজে ইংলও থেকে ভারতে এবং ইংলওে ভারত থেকে এবং ভারতে চীন থেকে এবং চীনে ইংলওর থেকে মাল নেবার ব্যবসা করে। ভারা জাহাজে মাল বহন করবার দালাল ''এইভাবে অগ্নায় ও অসম প্রতিষ্থিত। বারা তারা প্রায় প্রত্যেক নিল্প-শাখাতেই মাখা গলিয়ে থাকে এবং সরকারী ও বেসরকারী উন্নতি প্রতিহত করছে। কলকাতার অনুসাধারণ সঙ্কল করেছে সর্বজনস্বীকৃত অক্লায়ের প্রতিকার করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই সর্বেস্বা উৎপাদকদের, বণিকদের ও দালালদের বর্বর পদ্ধতি নিমুল করা।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে কেন বাণিজ্যের অবাধ অধিকারনীতির এত ঘোর বিরোধী ছিল তা 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এর সম্পাদকীয় মস্তব্য নির্মমভাবে কাঁস করে দিল। গুনের একচেটিয়া ব্যবসা কম্পানীর হাতে ছিল, তাই সবচেয়ে বেশী দাম যে দিত তাকে গুনের ইজারা দেওয়া হোত। তার কলে গুনের দাম তার যথার্থ দাম থেকে কোনো কোনো ক্লেত্তে হাজার গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হোত। আফিং আর রেশমী কাপড়—এই গুয়ের উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ছিল কম্পানীর। তার ফলে এ দেশের লোকদের আফিং থাইয়ে আর রেশমী কাপড়ের দাম খুশি মত বাড়িযে কম্পানী অটেল টাকা লুটছিল। সাথে কি অবাধ-বাণিজ্যের দাবী উঠতেই এ দেশের লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী চীৎকার করে পাড়া মাতাতে শুক্ষ করেছিল!

त्रीं ए शिन्सानित म्थल 'ममानात निक्षक'-ए भर्ति हि एमस्दात नि । जिन स्ता मिन्दिर प्रवाद अके विवत नि वा स्ता । अ दिन्द हि । विवत नि वा स्ता । अ दिन हि । विवत नि वा स्ता । अ दिन नि हि । अ दिन नि वा स्ता । अ दिन नि वा से सि वा सि व

বে যতদিন ইংরেজরা এ দেশ শাসন করবে ততদিন ক্সায় বিচার অক্ষ্ পাকবে। কিন্তু যদি তারা আমাদের জমির ও সম্পত্তির ভাগীদার হতে ভক করে তাহলে দেশের লোকের তুর্দশার শেষ পাকবে না। এই আর্জি আমাদের যে কতদূর উৎকণ্ঠিত করেছে তা বলে শেষ করা যায় না।"

দমাচাব চল্রিকা'-তে টাউন হলের মিটিং সম্বন্ধে নানা রক্ম মন্তব্য বার হবার অল্প দিন পরে পরে ত্টি চিঠি বের হোল 'সংবাদ কৌমুদা'-তে। একটি চিঠি বের হোল ১৮৩০ খুষ্টাব্দের প্যলা জাত্ব্যারী আবে-একটি বেব হোল দশই জাত্ব্যারী। ত্টি চিঠির লেখক হচ্ছেন 'নিরপেক্ষ জমিদার' আর্থাৎ দারকানাথ ঠাকুর। ত্টি চিঠিই আমরা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। প্যলা জাত্ব্যারী চিঠিতে দারকানাথ লিখেছেন—

সংবাদ কৌমুদীব সম্পাদকসমীপে মহাশ্য.

নিম্নলিখিত মস্তব্য আপনার পত্তিকাষ প্রকাশ করলে যে বৃদ্ধিমন্তা চারদিকে প্রসারিত গবে ভাতে মিখ্যা বর্ণনার মেঘ অপসারিত করবে এবং সবাব নিকট সভ্য উদবাটিত করবে।

চিন্দ্রকা'র ১৭২ পৃষ্ঠায় সম্পাদক ১৮২৯-এর ১৫ই ভিসেম্বর টাউন হল সভার এক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন যাতে অনেক ইচ্ছাক্বত মিধ্যা বর্ণনা আছে। প্রথমত, বলা হযেছে, "আমরা মনে করি দেশীয়দের মধ্যে কেবল বাবু দারকানাথ ঠাকুর এবং বাবু প্রসন্ত্রক্ষার ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন।" এই অবস্থাটি ভূলভাবে বর্ণিত হযেছে কারণ বাবু চন্দ্রকুষার ঠাকুর, বাবু শিবচন্দ্র সবকার এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিছ্ক তাঁদের নাম না জানা থাকায় আমি তাঁদের সঙ্গে পজের যোগাযোগ রাখতে পারিনি। 'চন্দ্রিকা'র সম্পাদক কি তাঁদের দেখেন নাই ? পূর্ববর্ণিত বাবুরা জমিদার এবং নীল প্রভৃতির ব্যবসা করেন। স্বতরাং এই সভার উদ্দেশ্ত তাঁদের ভাবী লাভের পক্ষে অনিষ্টকর হবে এটা যদি তাঁরা বুঝতেন তবে তাঁরা তার বিরোধিতা করতে ইতন্তত করতেন না। বিতীয়ত, 'চন্দ্রিকা' বলছে, "মাননীয় কম্পানীর সৈনিক বা অ-সৈনিক কোনো কর্মচারীই সভায় যোগদান করেননি এবং আমরা কোনো কাগজ হতে জ্ঞানতে পারিনি এই বিষয়ে তাদের মতামত কী।"

এ বক্তব্যও অভিশয় ভূগ কারণ প্রায় জিশ খন মাননীয় কম্পানীর পদস্থ

অ-रेगनिक, रेगनिक, ठिकिৎनक ও धर्मीय कर्महादो উक्ত मुखाय योगनान করেছিলেন। তাদের মধ্যে সরকারের সেক্রেটারী মি. এইচ. টি. প্রিন্সেপ, কালেক্টর ও লবণের এজেন্ট মি. টি. জি. সি. প্লাউডেন, বন্ধ সেনাবিভাগের মি রিচার্ডসন, ডাক্তার স্ট্রন্থ এবং রেভারেও পারী এ দের व्यापि (मर्थिहिन्य। अँ एम्ब्र नामश्रामा व्यामात विस्थिषाद जाना। কম্পানীর কোনো কর্মচারী প্রস্মাবগুলির বিপক্ষে প্রকাশ করেননি।— তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যে প্রস্তাবগুলো সভায় উপস্থাপিত হয় मिश्रिल मद्याद्व छै। एतत ख्रश्रामन छिल। यनि कच्लानीय कर्मठात्रिगन ইয়োরোপীয়দের অবাধ বসবাস মন:পৃত না করতেন তবে তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের অভিমত জানাতেন যেমন সরকারী কর্মচারী মি. সি. জি. মিডল্টন পরবর্তী কালে উত্তমাশার একটি সন্তায় করেছিলেন। কম্পানীর কর্মচারীরা কেন যে সভায় এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁদের অমুকুল মনোভাব প্রকাশ করেন না সেটা হচ্ছে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের ভয়ে, কারণ তাঁরা চিনির ব্যবসা এবং ইয়োরোপীয়দের ভারতে অবাধ বসবাস সম্পর্কে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি আবেদনে স্বাক্ষর দিয়েছেন। স্বভরাং ভাই বর্তমান আবেদনে স্বাক্ষর দিতে এই ভদ্রলোকের আপত্তি আমার মনে হয় কোর্ট অব ডিরেক্টরদের শেষ আদেশের দরুণ। তৃতীয়ত, 'চন্দ্রিকা' দেশীয় পাঠকদের জিজ্ঞেদ করেছেন,—এই আবেদনে "যে দেশীয়রা স্বাক্ষর **मिराइट्स किया मिर्टिंग डाँग्सिंड की उपकांत हरत ?"** 

'চল্রিকা'র সম্পাদক জমিদার নন, নীলের লেনদেন বা কোনো ব্যবসা তাঁর নেই। মফংশ্বল সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানও তাঁর নেই। এই তিন বিষয়ের একটিরও জ্ঞান যদি তাঁর (সম্পাদকের) থাকত তাহলে তিনি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন না। নীলকরের অধীনস্থ যে-কোনো রায়তের সঙ্গে তিনি কথা বলে দেখতে পারেন—যে রায়ত নীলচাযের আগে একই স্থানে বসবাস করছে এবং সেখানেই কর্মে নিষ্কু হয়েছে। এভাবে যে খবর তিনি পাবেন তাতে তাঁর বিশ্বতি বা ভূল অপসারিত হতে পারবে। এই ব্যাপারের আগে 'চল্রিকা'র সম্পাদকের অক্ততা কেউই উপলব্ধি করেননি। যা হোক প্রশ্নকারীর ইচ্ছা পূরণ করা দরকার।

এই জিলাসার উত্তরে আমি তাঁর কাছে আনতে চাই, অমিদার বৃদ্ধিমান

হবেন এবং রায়ত পরিশ্রমী হবেন—এটা উচিত কি-না ?

এ কথা স্থবিদিত যে বেধানে চাষীরা সংখ্যায় বেশি এবং কর্মকুশল, জমি সেধানে ভাল চাষ হবে এবং জমিদারের ধাজনা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে কোনো জমিই শেষ পর্যস্ত অনাবাদী থাকবে না। এই হেতু এ কথা নিশ্চয়ভাবে বলা যেতে পারে যে দেশের উন্নতির জন্তে শিল্প, নিপুণতা ও প্রচুর জনসংখ্যার প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের গায়ের রং শাদা বা কাল তা অবাস্তর। এই স্থদৃঢ় ধারণা থেকে আমি এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এ দেশে ইয়োরোপীয়দের শিল্প ও কর্ম-নিপুণতা প্রবৃতিত হলে এবং তাঁদের অবাধে এ দেশে বসবাস করতে দিলে এবং জমির চাষ তিথির করতে দিলে সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রভৃত উপকার হবে।

ইয়োরোপীয়গণের এ দেশে অবাধ বসবাস এবং ইয়োরোপীয়দের দারা অমি চাষ—এই ছ্য়ের কলে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাবে। কারণ, ক্রেভার অহুপাতে দাম চড়বে। যেমন নিলামে বহু লোক একজিত হয় বলে দ্রব্যাদি ভাল বিক্রি হয়। এটা সবাই জানেন যেখানে বহু লোকের সমাবেশ সেখানে ঘরভাড়া বৃদ্ধি পায়। এতে অমিদার, ইজারাদার, কুৎকিনাদার প্রভৃতি প্রচুরভাবে উপক্রত হন।

উপরন্ধ, ক্ষেতে বর্ধিত চাধের ফলে ক্ষেত-মজুরেরা ভাল মজুরি পাবে, এবং একখা ইতিমধ্যেই স্থবিদিত যে যশোর জেলায় ও তার আশেপাশে নীল কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে এবং তাদের উৎপাদন কুশলতার দরুণ মজুরের বেতন একটাকা এবং একটাকা আট আনা থেকে মাসিক তিন টাকা আট আনা এবং চার টাকায় উঠেছে। বেহারা ও চাকররা পূর্বে কাহনে-গোনা কড়িতে বেতন পেত—এখন কত টাকা তারা পায় ? আমি নিশ্চিতভাবে জানি হগলী জেলার সেসব অংশে, যেখানে নীল বা অভাভ ম্লাবান ফলল উৎপাদন হয় না সেখানে এখনও মজুরের মজুরি মাসিক তু টাকা চার আনা থেকে তু টাকা আট আনার বেশি নয়। একখা সত্য এবং সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে যে-জেলাতেই ইয়োরোপীয়গণের ভৌড় হয় সে অঞ্চলের দেশীয়রা আরামপ্রদ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভজ্জা-সক্ষত জীবিকার্জনে সমর্থ হয়।

এ দেশে অমির দশশালা বন্দোবন্ত অমিদারির দাম অভ্যন্ত কমিরে দিরেছে। অনেক বড় বড় ভালুক চুই-ভিন বংসরের কসলের দামে খরিদ হবেছে। কিন্তু এখন অনেকগুলি তালুক কুড়ি, পঁচিশ এবং ত্রিশ বংশরের উৎপাদনের মূল্যে বিক্রী হযেছে। ভূসম্পত্তির এমন অসাধারণ মূল্যবৃদ্ধির কারণ কী? কারণ—ইযোরোপীযদের এ দেশে বসবাস, তাঁদের উন্নত ধরনে নীল তৈরি এবং সর্বশেষে তাঁদের ছন্ম নামে জমি খরিদ।

আমি সব নিরপেক্ষ লোককে বিচার করতে বলি। নাল-উৎপাদনে এ দেশে বার্মিক হুই কোটি টাকা ব্যয় হয়, তার বেশির ভাগ দেশীযদের হাতে আদে, ইয়োরোপীয়দের মকঃবলে আসার ও বসবাস করবার আগে, তারা এ সম্পদের ধনির কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। আমি সব নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের এই প্রমাণিত সত্য বিচার করতে বলি। ইয়োরো-পীয়দের এ দেশে অবাধ বসবাস যে দেশের ভবিশ্বৎ উপকার সাধন করবে এ তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না।

'চন্দ্রিকা'র নিকট একথা স্পষ্ট নয় যে কলকাতার জ্বমি ও বাড়ির ভাড়া ও দাম মফংস্বল থেকে কত বেশি। এবং কলকাতার দেশীয় অধিবাসীরা তাদের মফংস্বলের ভাইদের বৃদ্ধিতে, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতায় কতটা ছাডিয়ে গেছে এবং তাদের আগেকার নীচ স্বভাব ও অক্সাক্ত দোষ কতটা ত্যাগ করেছে। এইসব উন্নতি কোথেকে এসেছে আমাদের মধ্যে ইয়োরোপীয়দের বসবাস ছাড়া? অবশু এমন কিছু বিদ্বেষপরায়ণ ও স্বার্থারেরা লোক আছে যারা ইয়োরোপীয়দের (যারা মফংস্বলে বাস করার দক্ষন এ দেশবাসীদের সঙ্গে প্রারহ মেলামেশা করার ফলে স্বভাবতই চারপাশের লোকদের উন্নতি কামনা করবে) প্রাণসঞ্চারিণী নিপুণতা ও শ্রমক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা সন্বেও তাদের বিক্ষতা করবে। আমি আবার বলছি যে কিছুসংখ্যক লোক আছে যারা এই মক্ষলপ্রস্থ কাজে উৎস্কক নয়।

৫৮৯ পৃষ্ঠায় চিন্দ্রকা'র সম্পাদক বলেছেন, "ইরোরোপীয়দের মফংখলে বসবাস বারা এবং জ্ঞামি চাব বারা আমাদের (জ্ঞাডব্যবস্থা) বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।" ভার উত্তরে আমি বলি, এই সপ্তাবনা কী ভাবে চিন্তা করা বায় বধন কলকাভায় বহু বংসর বাবং ইয়োরোপীয়রা বসবাস করছেন এবং কোনো হিন্দুই ভার জন্তে বর্ণচ্যুত হচ্ছে না ? মফংখল-বাসীরা ভবে কেন ইবোরোপীয়দের সলে মেলামেশা করে বর্ণচ্যুত

হবে ? 'চল্রিকা' আবার বলছেন, "ইযোরোপীয়দের বসবাস ও ইয়োরোপীযদের দ্বারা জমি চাষ আমাদের নিত্যকার আহার্বের অধােগতি ঘটাবে।" এও অতান্ত ভূল ধারণা কেন-না নিপুণতা ও নিযমিত পরিচালনা দ্বাবা শক্তােৎপাদন সম্ভবত অনেক পরিমাণে বেড়ে যাবে, এ বিষয়ে ইংরেজদের দক্ষতা সকলেই জানে।

'চন্দ্রিকা' এও বলেছেন যে "জ্বমি প্রভৃতি নিয়ে ইযোরোপীয় ও মক্ষংখলের দেশীযদের মধ্যে অবিরাম ঝগড়া চলবে।" এর উত্তরে আমি বলি চন্দ্রিকার সম্পাদক দেশীযদের নিজেদের মধ্যে বিবাদের উপশম কথন দেখেছেন যে তিনি ভেবে বসলেন যে তাদের মধ্যে ইযোরোপীযদের অবাধ বসবাসের ফলে বিবাদ শুক হবে ? ব্যবসা এবং বিবাদ হাত ধরাধরি করে চলে অর্থাৎ সময় সময় ঝগড়া ব্যতিবেকে কোনো ব্যবসাই চালান যায় না। কার সক্ষে ঝগড়া ? যেসব ইযোরোপীয়বা এ সহবে দেশীযদের সঙ্গে মিলে মিশে আছেন তাঁদের আচবণ থেকে আমি অন্থমান করে নিচ্ছি যে তারা আমার মক্ষংখলের দেশবাসীরা যারা পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ ঘনিয়ে তোলে তাদের সক্ষে বিবাদে লিপ্ত হবে না। স্বকারের আইনকান্ধন ইযোবোপীযরা ভালভাবেই জানেন। তাই তাঁদের কারো সঙ্গে বিবাদ করবার কি কারণ থাকতে পারে ?

এ দেশে ইযোরোপীযদের অবাধ বসবাস বিশেষ স্থবিধাজনক হবে এবং কোনো শ্রেণীব লোকের পক্ষেই তা অনিষ্টকব হবে না, সে লোক উপরওলারই হোক বা নীচের তলার হোক, ধনীই হোক বা দরিদ্র হোক, জমিদার হোক বা চাষী হোক। বিশেষ করে মুৎস্থদি, হেড সরকার, গোমন্তা প্রভৃতি যারা এঁদের সমর্থন পাবে তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। কলকাতাব দিকে তাকালেই এ অবস্থা দেখা যেতে পারে।

সম্ভবত 'চন্দ্রিকা' অপবেব শুডাকাজ্জী নন, ফলে জনসাধারণের উপকার হয এমন কিছুর আবির্ভাবকে তিনি রোধ করতে চান, একটু ডেবে দেখলেই তাঁর ভ্রাস্ত ধারণার যে কোন গুরুত্ব নেই সেটা ধরা পডে। আশা করি যা বলা হযেছে তাই যথেষ্ট হবে।

জনৈক নিরপেক্ষ জ্বমিদার
১৮৩॰ খৃষ্টাব্বের দশই জ্বান্থরারী 'গংবাদ কৌমুদী'তে বারকানাথ
ঠাকুরের এই বিভীষ চিঠিটি বের হোল—

সংবাদ কৌমুদীর সম্পাদকসমীপে মহাশয়,

১২ই পৌষের সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্তে ও সম্পাদকীয় যন্তব্যে উপনিবেশের বিরুদ্ধে কভগুলো ভিত্তিহীন আপত্তি আনা হয়েছে। তার একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছি। একজন জমিদার বলেন, যেসব স্মালোক স্থতো কেটে বিক্রি করেন তাঁরা ইয়োরোপে প্রস্তুত স্থতোর আমদানীতে চরম তুর্দ্দশাগ্রন্থ। ময়দার ফেরিওয়ালাদের ব্যবসাও এই নগরে ইয়োরোপীয়-ময়দা পেষার যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে বন্ধ হয়েছে। তাই তিনি আশका कदाइन (य हेश्त्रकाम्य ७ (मृत्य वनवारम्य काल ७ ध्रान्य কুফল ফলবে। উত্তরে আমি বলি, যে খ্রীলোকেরা স্থতো বিক্রি করত ভারা এখনো স্থতো বিক্রি করছে এবং ময়দার ফেরিওযালারা ভারাও এখনও নিজ নিজ ব্যবসা করছে—এই বাস্তবতার সাক্ষ্য থেকে স্থতো अवः मग्रमात्र वावमात्र ध्वःम श्राह्म अक्षा चामता त्मरन निर्ण भावि ता। একমাত্র পরিবর্তন এই যে ঐসব দ্রব্যের প্রাচর্য ঐ দ্রব্যগুলির দাম কমিয়ে দিয়েছে। এটা অনিষ্টকর হওযা দূরে থাক এটিকে স্থফল বলে মনে করা উচিত। ভাল কাপডের কম দরের দক্ষন যে কাপড় দরিদ্রশ্রেণী আগে আকাক্ষা করত কিন্তু কিনতে পারত না, সে কাপড় ভারা কিনতে পারে। ময়দাসম্পর্কেও সেই একই কথা বলা যায়। কতিপয় লোকের সামান্ত অনিষ্টের আশস্কায় হুঃখিত হওয়া—যথন সমগ্র সম্প্রদায় প্রচুরভাবে উপক্বত হচ্ছে—কার্যত সমাজের অমঙ্গল ইচ্ছা করা। ব্যবসায়ীদের প্রাণের ইচ্ছা এই যে যে-দ্রব্যের ব্যবসা তারা করে তা সংখ্যায় কম উৎপন্ন হোক, আর তার ফলে তার দাম চডুক। কিন্তু কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর ইচ্ছা প্রশংসনীয় বিবেচিত হতে পারে না। উদাহরণত, এ দেশে ইংলতে প্রস্তুত ছাপার কাঙ্গের বিভিন্ন যঞ্জের প্রবর্তন নিঃসন্দেহে কিছুসংখ্যক বই ও দলিল নকল করে যারা জীবিকা উপার্জন করত তাদের পক্ষে অস্থবিধার কারণ হযেছে কিন্তু কোনু বোধসম্পন্ন ব্যক্তি এই বিবেচনার প্রভত উপকারের দিকে চোৰ বুঁজে ধাকবেন—যে উপকার হয়েছে অনেককে खीविका मित्र, शूखरकत मश्या बुधि करत अवर खान विख्या करत !… 'চন্দিকার' সম্পাদক রাজমিন্ত্রী,ছুডোর,স্বর্ণকার,দরজী এবং মাঝির এই পাঁচ अत्नव উपारवर पित्रहरून अवर वलाह्न, छेक बीविकाव निवृक्त रहा प्राप्त्र

বে नास भाग जा है स्मादमाभीयरमद अजिबन्धिजाय अपनक करम शाह अवर অনেক দেশীয় যারা আগে ঐগব জীবিকায় গ্রাগাচ্ছাদন করত তারা অনেক সম্পত্তি গড়ে তুলেছে। সম্পাদক মহাশয় তাঁর প্রিয় অভিযতগুলির সমর্থনার্থ উক্ত উদাহরণ দিয়ে সভ্য অবস্থা বিবেচনা করেননি—শুধু উপরে উপরে ভাসা ভাসা দৃষ্টি দিয়েছেন। সত্য কথা এই বে বখন অনেক ইয়োরোপীয় কলকাভায় এসে বিভিন্ন ব্যবসাতে নিজেদের প্রতিষ্টিত করল, লোকেরা **उपन जारमत वावमा मिचरज एक कत्रम এवং यरबंहे कर्मनिशूनजा व्यक्ति**नद পর বেশি বেডনে ইয়োরোপীয় খারা কর্মে নিযুক্ত হতে লাগল। ভার ষ্মাগে একজন বা ছ জন ব্যক্তি যারা ভাদের কাজে যথেষ্ট নিপুণত। অর্জন করেছিল তারা উপযুক্ত প্রতিহৃতীর অভাবে ব্যবসা একচেটিয়া করে নিয়েছিল এবং তাখারা প্রচুর লাভ করেছিল। প্রত্যেক মহলায় যে রাজমিস্ত্রীরা থাকে শুধু তাদের কথাই বিবেচনা করা যাক; কত ছুতোরের, স্বর্ণকারের এবং দরজীর দোকান স্থাপিত हराइ अवर त्नोरकात मरशा कछ व्हरफ्रह । अहमव लाक वावमात অভাব ভোগ করছে না। যথন আমরা তাদের কাউকে কাজে নিযুক্ত করতে চাই তথন তারা যা চার তার চেয়ে অনেক কম মন্ধুরিতে আমরা কিছুতেই রাজী করতে পারি নে। এ শহরের কর্মীর সংখ্যা সহজে গোনা যায় না এবং সংখ্যা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও দরজীর বর্তমান বেতনের নিয়তম হার হচ্ছে সাত থেকে আট টাকা, এবং উচ্চতম হার হচ্ছে মাসিক যোল টাকার কম নয়। পনের বছর আগে ভাদের মজুরির হার ছিল চার টাকা—এবং উচ্চতম হার আট টাকার বেশি हिन ना। आर्था हूरভातता वर्ष वष् शमानिषरि ও মুবল তৈরি করেও বড় জোর তিন-চার টাকা কামাই করত। এখন ইয়ো-রোপীয়দের বড় বড় ব্যবসায়ের ফলে কোনো কোনো চল্লিশ কেউ কেউ পঞ্চাল টাকা রোজগার করে। স্বর্ণকার, রাজমিন্তি, মাঝিদের সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

সম্পাদক আরো বলেছেন যে "দরজী হিসেবে গিব্সন্ এও কোংর, ছুভোর হিসেবে রোন্ট্ এও কোং-র এবং অহনী হিসেবে হামিন্টন এও কোং-র প্রতিষ্ঠান যে দেশীররা এইসব পেশার নিযুক্ত ছিল তাদের দরিজ করে তুলেছে।" আমি সম্পাদক মহাশরকে ওসব ভক্তলোকের দোকানগুলি খুরে আসতে বলি এবং কত শত দেশীর ভাল বেতনে সেধানে নিযুক্ত আছে সেটা দেখতে বলি। বড় বড় রাজার আমলেও স্বদেশী সম্প্রদারের এমন বৃহৎ অংশ এত ভালভাবে পোষিত হয়নি—ভালভাবে পোষিত হয়েছে এমন উদাহরণের কথাও আমরা কথনো শুনিনি। সত্য এই যে আগে সমস্থ ব্যবসা একজন বা ছ জনের কবলে ছিল এবং ভারা সব চাইতে বেশি লাভ করত। এখন ব্যবসা সাধারণ প্রতিদ্বন্দিতার উন্মৃক্ত হওয়ায় প্রতিদ্বন্দীর সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে এবং ভারা প্রত্যেকেই আগেকার মতো লাভ করবে এটা স্বভাবতই আশা করা যেতে পারে না। ভারা স্বাই কিন্তু ইয়োরোপীযদের বিন্তৃত ব্যবসার দক্ষন কাজ পেয়ে খাকে এবং মোটের উপর এখন ভারা বেশি রোজগার করে। আগেকার তুলনায় ভাদের এখনকার রোজগার বেশি।

স্থতরাং আমরা এই সিদ্ধাস্তে এসেছি যে এই বিষয়ে একটি মত নির্বারণ করে এবং উপযুক্ত অঞ্চল্ধান করে কেউই ইয়োরোপীয়দের এ দেশে বসবাস করলে যে উপকার হবে তা নিয়ে বিক্কৃত মনের পরিচায়ক যে বিবাদ সেই বিবাদ করবেন না।

জাতুআরি ১॰।

জনৈক নিরপেক্ষ জমিদার

এই চিঠি ছটি ঘারকানাথ ঠাকুরের অর্থনীতির জ্ঞান এবং ইতিহাসের ধারায় কোন্টি কথন সাধন করা কর্তব্য ও কোন্ শক্তি দিয়ে সেটি সম্পন্ন করতে হবে সে সম্বন্ধ আছে ধারণার সাক্ষ্য দেয়। তাছাভা কলমের মুন্সিয়ানার পরিচয় তো ছত্তে ছত্তে আছে চিঠিছটিতে। ভারতবর্ধে শিল্প-বিপ্রব ঘটাতে হবে, প্রানো উৎপাদন-প্রণালীকে বাতিল করে দিয়ে তার জ্ঞায়গায় কলকারখানা বসিয়ে নানা ধরনের জ্ঞিনিস ও সন্তা জ্ঞিনিস উৎপন্ন করতে হবে। এইটেই হল সেই যুগের ইতিহাস-নির্দিষ্ট কর্ম। তাই সেটা ধলা আদমী দিয়ে হোক কিছা কালা আদমী দিয়ে হোক কিছা কালা আদমী দিয়ে হোক, তাতে কিছু যায় আসেনা। যে-কোনো শক্তিকে ব্যবহার করে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অতি সচেতনভাবে এই শিল্প-বিপ্লব ঘটাবার কাজে আত্মনিয়েগ করেছিলেন ঘারকানাথ ও রামমেছেন। নানা অজুহাতে এই শিল্প-বিপ্লবক বাধা দেবার চেটা করছিল বাংলার ক্ষমিদাররা। কথনো চাবীদের সর্বনাশ হবে এই ধুয়ো তুলে, কথনো জাত নই হবে এই আল্লার চেউ তুলে, কথনো-বা তাঁতী, কুম্বার, স্থাকরাদের বন্ধু সেক্ষে ভাদের সর্বনাশ হবে এই

অনুহাতের দোহাই দিযে। গোঁড়া হিন্দুযানির ও জমিদারের মুখপত্র 'সমাচার চিক্রিকা' পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে মিথ্যে ও কুসংস্থাত্রের ঠেকা দিযে বাঁচাবার জন্মে মরিয়া হয়ে লেগে পডেছিল। সেইসব অভিসদ্ধিমূলক মিথো ও কুসংস্কারের কুযাশাকে যুক্তির সূর্যালোকে দূর করলেন দারকানাথ ঠাকুর। প্রথম চিঠিতেই তিনি দেশের লোককে জানিয়ে দিলেন যে 'সমাচার চল্রিকা' প্রচারিত থবর যে টাউন হলের সভায় ভারতীয়দের মধ্যে থেকে ভুধু দারকানাথ আর প্রসন্নকুমার ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন এই ধবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। আরো অনেক সম্ভান্ত ভারতীযেরা সেই সভাষ উপস্থিত ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিযা কম্পানীরও অনেক বড বড আমলারা হাজির ছিলেন সেই মিটিংযে। খোদ প্রিন্সেপ সাহেব, গভর্মেন্টের সেক্রেটারী ও পাউডেন্ সাহেব, কলেক্টর ও নিমকএজেন্ট দেই সভাষ উপস্থিত ছিলেন। এদের হুটি ছাডাও আরো অনেক সাহেব ছিলেন সেই সভায। এই সভাটিকে এঞ্টি বিশেষ দলের দলীয় সভা বলে লোক ঠকাবার যে প্রযাস 'সমাচার চন্দ্রিকা' করছিল, সেই অপচেষ্টাকে তথ্যের ধার্কায ধূলিসাৎ কবে দিলেন দ্বাবকানাথ। তারপরে শুরু করলেন তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা'র যুক্তিগুলির উত্তর দিতে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র সম্পাদক প্রশ্ন করেছেন-এই দরখান্তর ফলে দরখান্তকারীদের কি স্থবিধে হবে ? ঘারকানাথ তার উত্তরে বলছেন—'চন্দ্রিকা-সম্পাদক নীলকুঠিতে কাজ করে ও সেই জাযগারই বাসিন্দে এমন যে-কোনো রায়তের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। তাহলে নীলকুঠি পত্তন হবার আগে ও সেই নীলকুঠিতে কাজ করবার আগে সেই বাযতেব কি অবস্থা ছিল ও নীলকুঠিতে কাজ করবার পর তার কি অবস্থা দাঁডিযেছে সে সম্বন্ধে জানতে পারবেন ও তার কলে চल्लिक|-সম্পাদক মহাশযের ভ্রান্তি দূর হবে।' এই উক্তিটুকু করেই দারকানাথ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্যপূর্ণ বিবরণ দেবার কাজে লেগেছেন। তিনি वरलाइन-'हेरवादाशीयरमद वगवारमद करल ७ जारमद हासवारमद मक्न জমির দাম বেড়ে যাবে। সকলেই জানে যে যেখানে অধিবাসীদের সংখ্যা বেডে যায়, সেধানে বাস্তব্যিটের জমির ধাজনাও বৃদ্ধি পায। তার ফলে জমিলার, ইজারাদার ও কুংকিনাদারেরা লাভবান হয়। ভাছাড়া বেশি জমি हारि जागात करण हारीता त्वनी मर्कृति भारत । नकरण हे जारनन स यरनात **জেলা**য় ও তার কাছাকাছি **জায়গাগুলিতে নীলকুঠিগুলি স্থাণিত হও**য়াতে বেসব মন্ত্রেরা এই কুঠিগুলিতে কাল করে, কর্মনপূপ্যের দক্ষন তাদের মন্ত্রি

আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আগে মাসিক মন্ত্রি ছিল এক টাকা খেকে দেড় টাকা এখন মন্ত্রি হয়েছে মাসে সাড়ে তিন টাকা খেকে চার টাকা। अकर् टिष्ठा कर्तालरे स्नाना याद्य त्य त्यनव स्मनाय रेदबादवानीयता भिरत वान क्रव्रष्ट् रिर्शाति खनाव अधिवानीवा दिन जानजादि, अवः कारना कारना জায়গায় পুব ভালভাবে জাবিকা অর্জন করতে পেরেছে।' 'সমাচার চন্দ্রিকা' ছিল জমিদারদের কাগজ। তাই জমিদারদের জত্তে হাহতাশে-ভরা ছিল 'চন্দ্রিকা'-র পৃষ্ঠাগুলি। অবশ্য চাষীদের ছংখে 'চন্দ্রিকা'-র পৃষ্ঠাগুলি যে মাঝে মাঝে সপ্সপে হয়ে উঠ্ছিল নাতা নয়, কিন্তু সেটি মেকী কানার মতলবা চোথের জলে। 'চন্দ্রিকা'-র এই ছাত্তাশ ও চোথের জল—এই তুমুখো দরদের জবাব দিলেন খারকানাথ। তিনি অকাট্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন যে ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে বসবাদের ফলেও সেইসক অঞ্চলে ভারা চাষবাদ শুরু করায় বহু লোক এসে জুটেছে নীলকুঠির কাজে, ফলে জমির দাম বেড়ে গেছে সেইসব অঞ্চলে। জমিদারেরা ও ইজারাদারেরা এই কারণে ভিটের জমির খাজনা আগের চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে এইসব অঞ্লে। ইযোরোপীয়র। গ্রামাঞ্লে বাস করায় ও ক্রষিকার্যে হাত দেওয়ায় জমিদারেরা ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়ইনি, বরঞ্চ লাভবান হয়েছে। আর চাষীরা ভারাও ক্ষেত-মজুরি করে আগে যে মজুরি পেত ভার বিগুণের চেয়েও বেশি পাচ্ছে নীলকুঠিতে কাজ করে। ভারাও ভাই লাভবান হয়েছে ইয়োরোপীয়রা গ্রামাঞ্চলে বাস করায়। শুধু তাই নয়, দশশালা বন্দোবস্তের পর তালুকগুলির দাম একেবারে পড়ে গিয়েছিল। ত্-ভিন বছরের ফসলের যূল্যে ভালুকগুলি विकि हास योष्टिल। त्रिहे जानूकश्चिन अथन कूफ़ि नैहिन वहदात कमरमत দামে, কোথাও বা জিশ বছরের ফসলের দামে বিক্রি হচ্ছে। ছারকানাথ প্রশ্ন করেছেন—কেন এই তালুকগুলি এখন এত বেশী দামে বিকোচ্ছে ? আর निट्या जात ज्यान मिट्डिन—'देशादाशीय्रामत शामाक्टम नारमत करम. এ দেশের চাষীদের ও পাকা-মাল-উৎপাদনকারীদের ইরোরোপীয়র। শিক্ষা দেওয়ার ফলে, উন্নত প্রণালীতে নীলের ও অন্ত অন্ত জিনিসের চাষ করার দক্ষন এবং ইয়োরোপীয়রা বেনামীতে অমি কেনে তার দক্ষন অমির দাম এত বৃদ্ধি (भरत्रक् ।'

তারপর খারকানাথ আরো একটি যুল্যবান তথ্য আমাদের সামনে হাজির করছেন। তাঁর চিঠি থেকে আমরা আনছি বে নীলকুঠির ইরোরোপীর মালিকেরা বছরে তু কোটি টাকা নীল চাষের জন্তে ব্যয় করছে আর এই টাকার বেশির ভাগটা পাচ্ছে এ দেশের লোক। এর কলে নীলকৃঠির আশেপাশের চাষীরা ও মধ্যবিত্তরা যে স্থযোগ পেষেছে তাদের অবস্থা কিরোবার, কিম্মনকালে সে স্থযোগ তারা পাযনি। কলকাতার দিকে আকুল দেখিযে বারকানার্থ বলছেন—'চন্দ্রিকা'-র কাছে কি এটাও ম্পষ্ট নয় যে কলকাতায় জমির ও বাডার দাম কি রকম বেডেছে? তাছাড়া কলকাতার বাসিন্দেরা জেলার লে'কদেব চেযে বৃদ্ধিতে, ব্যবসার অভিজ্ঞতাতে কিরকম এগিয়ে গেছে ও তাদের আগেকাব নাচ অভ্যাস ত্যাগ করে তাবা গাঁযের লোকের চেয়ে কভ অগ্রসর হযেছে? কিছু বদমতলবী ও হিংস্টে লোক আছে, তারা ছাডা আর সকলেই ইযোরোপীযদের কর্মতংপরতা ও পরিশ্রমের ফলে কি উরতি সাথিত হযেছে সেটা জানে, ও যাতে আরো উরতি হয় তা আন্তরিক ভাবে চায়।

'চক্রিকা'-সম্পাদক জাতের কথা তুলে লোকদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজরা গ্রামাঞ্চলে বাস করলে ও চাষবাস শুক করলে গ্রামবাসীদের জাত বাবে এই ধুয়ো তুলে 'চক্রিকা'-সম্পাদক সোঁড়ামিকে খুঁচিয়ে ভোলবার খেলা শুক করেন। এই চতুর নোংরামির যুক্তিহীনতা দেখিয়ে দেন দ্বাবকানাথ। তিনি বললেন—'ইযোরোপীযরা ভো অনেক বংসর থেকে কলকাতায় বাস করছে, কোনো হিন্দুর কি সেই কারণে জাত গেছে ? তাহলে ইযোরোপীয়দের সজে মেশার জন্তে মক্ষংবলের হিন্দুদেরই বা জাত বাবে কেন?' 'চক্রিকা'-সম্পাদক আশক্ষা প্রকাশ করেছিলেন বে ইয়োরোপীযরা চাষবাস শুক করলে আমাদের ক্ষজাত কসকের ঘাটতি হবে। এই নির্বৃদ্ধি মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে বারকানাথ বললেন—'এটা একটা সম্পূর্ণ আন্ধ ধারণা। কেন-না নিপুণ ও একটানা ভত্বাবধানের কলে ক্ষজাত কসল অনেক বেড়ে যাবে, আর এ বিষয়ে ইংরেজদের কর্মভংপরতা সর্বজনবিদিত।'

'চল্লিকা'-সম্পাদকের মোক্ষম যুক্তি যে ইযোরোপীয়রা মক্ষরতা বসবাস করলে 'জমি নিষে ইয়োরোপীথদের সক্ষে এদেশের লোকদের বগড়া লেগেই থাক্বে,' তার উত্তরে খুব শাস্ত শ্লেষের সক্ষে বারকানাথ বললেন—'এ দেশের লোকদের নিজেদের মধ্যে বগড়া কবেই বা এত কম ছিল যে ইয়োরোপীয়রা এ দেশে বাস করলে বগড়া শুক হবে এই আশঙ্কা "চল্লিকা"-সম্পাদক করবেন ?' এইভাবে দারকানাপ তাঁর প্রথম চিঠিতে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র সব যুক্তির উত্তর দিলেন। তাঁর বিভীয় চিঠিতে দারকানাপ আরো অনেক তথ্য ও যুক্তি পেশ করলেন দেশের লোকের সামনে।

চিন্ত্রকা'-সম্পাদকের ১২ই পৌষের চিঠিতে যেসব যুক্তি ও অভিযোগ ছিল সেগুলির উত্তর ঘারকানাথ তাঁর বিতীয় চিঠিতে (১৮৩০ খুইান্সের ১০ই আহ্মারি তারিখের চিঠি) দিলেন। 'চন্ত্রকা'-সম্পাদক অভিযোগ করেছিলেন যে ইয়োরোপ থেকে স্থতোর আমদানী হওয়াতে এ দেশে যে খ্রীলোকেরা স্থতো বিক্রি করত তাদের তুর্দশার শেষ নেই, আর ইয়োরোপীয়রা কলকাতা সহরে ময়দার কল বসানোব ফলে যার। ময়দা বিক্রি করত তাদেরও চরম তুর্দশা হয়েছে। এর উত্তরে ঘারকানাথ বললেন যে যত তুর্দশার কথা চিন্ত্রকা'-সম্পাদক বলেছেন, দেশের লোকেব বাবসা একেবারে নই হযে যাবার কথা বলেছেন, সেরকম কিছু ঘটেনি। এখনো মেয়েরা স্থতো বিক্রি করছে, আর ময়দা ফিরি করছে ফিরিওয়ালারা।

'একমাত্র যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটি হচ্ছে এই যে এইসব জিনিস পর্বাপ্ত পরিমাণে তৈরি হওয়ায় এদের দাম কমে গেছে। এটা ক্ষতিকর তো নই-ই বরঞ্চ এটার ফল শুভকর বলে গণ্য করতে হবে। আগে গরীবেরা ভাল কাপড় কামনা করত কিন্তু কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন ভাল কাপড়ের দাম কমে বাপ্তবাতে গরীবেরা তা কিনতে পারছে। আটা সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। যখন বহুলোক প্রভূত পরিমাণে উপক্বত হচ্ছে, তখন কিছু লোকের কিছু ক্ষতি হবে এই আশক্ষা করে হুংখ প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে সমাজের অমকল কামনা করা।'

এই কথাগুলি ঘারকানাথের আসল চরিত্র আমাদের সামনে চমংকারভাবে উদ্ঘাটিত করেছে। নিজে জমিদার ও বাবসাথী হওয়া সন্তেও ঘারকানাথ সাধারণ মাহথের অর্থকে জমিদার ও বাবসাথীর স্বার্থের চেযে অনেক বড় বলে মনে করতেন। জিনিসের দাম চড়া থাকলে ব্যবসাথীদের লাভ আর জিনিসের দাম কমলে সাধারণ মাহথের কল্যাণ— বারকানাথ সাধারণ মাহথের কল্যাণকে কভিপরের লাভের চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়েছিলেন। ঘারকানাথের ইডিহাস-জানের পরিচয়ও এই চিঠিতে আমরা পাং। কিছু লোককে ব্যথা না দিয়ে যে কোনো গোড়া-বেঁসা পরিবর্তন সম্ভব নয়, এই বোধ ঘারকানাথের

ছিল। কিছু লোকের এই অবশুস্থানী তু:খকে বহু লোকের স্থাস্টের অক্তে
অবিচলিত চিত্তে স্থীকার করে নিতে হবে—ইতিহাসের গতির এই নিযম
ঘারকানাথ জানতেন ও সেটি স্থাপ্টে ভাষায ব্যক্তও করেছেন—'যখন বহুলোক প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হচ্ছে, তখন কিছু লোকের কিছু ক্ষতি হবে এই আশঙ্কা করে তু:খ প্রকাশ করাব অর্থ হচ্ছে সমাজের অমঞ্চল কামনা করা।'

শিল্পবিপ্লবের স্চনায কলকারখানা প্রবর্তনের সময কূটারশিল্পে যে সংখ্যায জিনিস তৈরি হোত তার তুলনায অনেক বেশী জিনিস উৎপন্ন হবে, ও অনেক বেশী জিনিস তৈরি হওযার ফলে জিনিসের দামও কমে যাবে আগের তুলনায। ফলে কূটারশিল্প সংকৃচিত হতে বাধ্য ও যারা কূটারশিল্পের দ্বাবা জীবিকা উপাজন করে তারা অনেকে বেকাব হবে এটাও অনিবার্য। এই শিল্প-বিপ্লবে সমাজের কিন্তু কল্যাণ ছাডা অকল্যাণ নেই। কিছু লোকের তৃংখের মূল্যে অগুনতি লোকের স্থাখাজ্জন্য লাভ করে মানবসমাজ। শিল্প বিপ্লবের ফলে জিনিসের মূল্য কমে যাওযায সাধাবণ লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিছক প্রযোজনের চাহিদা মিটিযে প্রকৃতি মান্থ্যকে যে পশুজ্ঞগতের বাসিন্দা করে রেখেছিল এতদিন, তাব থেকে মূক্তি পাবার পথ মান্থ্য স্চনা করে। ভারতবর্ষের শিল্প-বিপ্লবকে দ্বাবকানাথ অতি সচেতনতাব সঙ্গে আবাহন জানিয়েছেন ও কিছু লোকের তৃংখে বিগলিত হযে বহুলোকের স্থখদাযক ও মানবসমাজের অগ্রগতির সহাযক এই শিল্প-বিপ্লবকে বাধা দিতে দেষ্টা তো করেনইনি, বরঞ্চ সর্বতোভাবে তার সমর্থন করেছেন দ্বাবকানাথ। এইখানেই দ্বারকানাথের অনুস্যাধারণ বিশেষত্ব।

সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও শিক্ষা বিস্তার করে— সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না।' কলকারথানাব পত্তন যে নিছক অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্ট্রনা করে না, সাংস্কৃতিক উন্নতির সম্ভাবনাও যে স্ঠে করে শিল্প-বিপ্লব, এ ধারণা দেখা যাচ্ছে ধারকানাথের ছিল।

'চন্দ্রিকা'-সম্প্রাদক আবাব দরিদ্রগতপ্রাণ জনদরদী সেজে হাছতাশ শুরু করলেন। বাজমিল্লী, ছুতোর, স্যাকবা, দজি ও মাঝিদের কথা তলে 'চল্রিকা'-मुन्नाहरू निथलन—'এই পাঁচ ধবনেব কাজ-কবনেওয়ালা লোকদের লাভ অনেক কমে গেছে এইদব কাজে ইযোরোপীয়দের প্রতিধন্দিতার ফলে।' খারকানাথ ভাব উত্তবে বললেন যে, 'চল্রিকা'-সম্পাদক মহাশয আসল ব্যাপারটা বোঝেন নি, তিনি ভুধু ঘটনার উপর উপর আঁচডেছেন। 'আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে যথন ইযোরোপীযরা বহু সংখ্যায় কলকাভায় এদে নানা ব্যবসা শুক কবে দিল, ৬খন এ দেশের লোকেরা দেইসব ব্যবসা শিখতে শুক कदल এবং সেইদৰ কাজে নৈপুণা লাভ করবাব পর বেশ মোটা মাইনেতে ইযোরোপীণরা তাদেব নিযুক্ত করল। ইঙিপূর্বে কোনো প্রতিদ্বন্ধিত। না পাকায় ত্ব-একজন লোক যারা কাজ ভাল করে শিথেছিল •ারাই ব্যবসাটির একচেটিয়া অধিকারী হযে প্রভৃত লাভ করেছিল।' আগে হ-চারটি লোক বাবসার একচেটিয়া মালিক হয়ে অপরিমিত লাভ করত, এখন কতিপয়ের সেই অসম্ভব লাভ লোটা বন্ধ হযেছে বটে কিন্তু বহুলোক ব্যবসা শিখে আগে যে অসম্ভব কম মন্থ্রিতে তার। কাজ করত এখন তার চেযে অনেক বেশী মন্থ্রিতে ভারা কাজ করছে — ভার এই মতের যথার্থতা প্রমাণ করবার জত্তে ধারকানাধ তথন অর্থ নৈতিক অবস্থার তথা হাজির করলেন। কলকাতার বিভিন্ন মহল্লায যত বাজমজুর বাস করে তাদের সংখ্যা বেডেছে। কত ছুতোরের, স্যাঁকরার ও দর্জিব দোকান থোলা হয়েছে কলকাতায়। মাঝিদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। এদের যে ভগু সংখ্যাই বেড়েছে, আর এরা কাজ পাচ্ছে না, বেকার হযে রয়েছে তা নয় ৷ এরা যদি বেশীর ভাগ বেকার পাকত তাহলে তো এদের মন্ত্রির हात कथरना वाज्ञ ना । चातकानाथ वलरहन :-- "এই महरतत मस्तरमत मरया। गहरक जहरमत नत्र, किन्त अरमत मरना तर् याध्या मरन पर्कितत मक्तित নিয়ত্তম হার হচ্ছে মাসে সাত টাকা থেকে আট টাকা আর উর্ধব্ডম মাসিক महित्न द्यान है। क्या कम नत्र। श्रान्त वहत श्रार्थ डाल्ब मानिक दिख्या তার ছিল নিয়তম চার টাকা আর উর্ধবতম আট টাকার বেশী নয়। আগে

ছুভোরেরা মাসে তিন চার টাকা রোজগার করত, এখন ইবোবোপীযেবা এই ব্যবসা স্থক করাতে কিছু কিছু ছুভোর এখন মাসে চলিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করছে। সাঁয়াকরা, রাজ্যমন্ত্রী প্রভৃতির বেলাতেও গেই একই কণা।"

এই সব তথ্য পরিবেশন করবার পব বারকানাথ আবার যুক্তি দিবে উাৎ বক্তব্য শেষ করলেন—"ব্যাপাবটা হচ্ছে এই, বে আপে সমস্ত ব্যাবসাটা ছ্চারটি লোকের কবলস্থ ছিল। তারাই প্রচুর মুনাঞ্চা লুটত। এখন ব্যবসাঞ্চাল সাধারণের প্রতিষ্থিতার আওতায আসায, ব্যবসাক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিষ্ণাধারণের প্রতিষ্থিতার আওতায আসায, ব্যবসাক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিষ্ণাধারণের প্রতিষ্থিতার আওতাকে আসায, ব্যবসাক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিষ্ণাধারণের। ক্ষিত্রে আবা প্রতিষ্ঠিত আবা কলে তারা সকলেই কাল্প পেষে থাকে এবং আগের চেয়ে বেশী রোলগারও কবে।'

वायमात्र अकटाणिया व्यक्षिकाय मृत श्र्टल वह लाक वायमा करत लाख्यान श्रद्ध, खिनिरम् माम करम लाल माधात्रण लाल्कित खौरनयां जात्र मानत छेत्रां छ हर्द्ध, सब्दुत्रस्त मब्द्धि वाष्ट्रद कनकावयांना वाष्ट्रल मरक श्र्मश्रद्धात मृत श्रद्ध, सब्दुत्रस्त मब्द्धि वाष्ट्रद कनकावयांना वाष्ट्रल मरक श्र्मश्रद्धात मृत श्रद्ध अवश् निकात विखात श्रद्ध — अहे मे खात्रकानाय वाववात वाक करत्र हर्ष्ट्य अवश्वाय छ लियाय। ने कून ने कून वाखात मथन, खिनिरम् माम किरिय क्विल्य मानत श्रद्धा विख्य कर्ष्या विद्य क्ष्या विद्य विश्व विद्याय व्यव्याय विद्याय विद्या

মফ: খলে যেসব এলাকাষ নালকুঠিগুলিব পত্তন হ্যোছল দেহসব এল। কাথ চাষাদের আব কেড-মন্ত্রুরদের অবস্থা যে আগের তুলনায় অনেক ভাল হ্যেছে, ভার প্রমাণ নিয়ে 'বন্ধুন্ত' এগিয়ে এলে। মফ: খল এলাকায় ইযোরোপীয়দের খারা ক্ষ্যিকার্য আরো বিস্তার করা হোক এই দাবার সমর্থনে।

প্রসম্কুমার ঠাকুর পরিচালিত ইংবেজা সাপ্তাহিক 'রিফ্মাব'-ও পেছিয়ে থাকে নি। মার্টিন তাঁর History of the British Colonies নামক প্রাসদ্ধ প্রত্যে তংকালীন বাহুলা প্রেস সহত্তে আলোচনাপ্রসন্ধে লিখেছেন—

লক্ষ্য করবার বিষয় যে ইংরেজি তালিকায় প্রদন্ত ঘূটি সংবাদপত্ত ('দি বিকর্মার' ও 'এক্ষোযারার' ) দেশীযদের সম্পত্তি এবং তাঁদের দার। দক্ষতার সক্ষে পরিচালিত।…শোনা যায় যে 'দি বিক্যার' প্রসন্ত্যার ঠাকুরের মত বিশ্যাত ধনী ও মহা প্রতিভাশালী হিন্দুর ব্যবস্থাপনার প্রকাশিত। `৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জাতুবারী মাসের 'রিক্মার' পঞ্জিকা মকঃস্থল অঞ্চলে ইয়োরোপীয়দের বসবাস ও ক্ষমিকার্যে ব্যাপৃত হওবা সম্বন্ধে এই মস্তব্য করল—

অক্সাক্ত কল্লিভ পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে ইয়োরোপীয়দের এ দেশে আরো ष्पर्वाथ প্রবেশাধিকার। এ দেশে ইয়োরোপীয়দের বসবাস স্থাপন নিয়ে অনেক আলোচনা হযেছে—নিশ্চয়ই এ বিষয় নিয়ে প্রচুর বিবেচনার দরকার আছে। আমরা বলতে পারি নে এ বিষয়ে আমাদের কভিপর (नगवानोत (य खत्र आह्न जात आमता आभीनात। 'निकाद मिल्नानी. সমৃদ্ধ ও স্থণী করে ভোলবার জন্তে ইয়োরোপীয় কর্মনিপুণতা ও কর্মোগ্রমের প্রয়োগ ছাড়া ভারত আর-কিছু চায় না।' ভারতের সম্পদ ও শক্তি অপরিমেয় এবং যদি ইয়োরোপীয় কুশলতা ও উন্নত ধরনের কাজ দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে যেমন আফ্রিকার জংগল এলাকাঞ্জলির সক্ষে বড়মান ভারতবর্ষের কোনো সাদৃশ্য নেই তেমনি এ দেশের চেহারার এবং দেশবাসীর অবস্থার পরিবর্তন এত বেশি হবে যে বর্তমানের সঙ্গে তার কোনো মিলই থাকবে না। 'স্থতরাং এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত যে আট কোটি জনসংখ্যার মধ্যে আরো কয়েক হাজার ইয়োরোপীয় এসে চুকলে ভারতবাদীদের স্বার্থের হানি হবে এবং তাদের পক্ষে দেটা অন্তভ বরং ব্যাপারটা হবে উল্টো, ভারতবাসীর কতিপয় পরম ভভাকাজ্জা বন্ধ সে মতই ব্যক্ত করেছেন।'

একই রকম ভ্রাস্ত। একই আইনের অধীনে তারা ধাকবে এবং দেশীররা পায না এমন কোনো হ্মযোগ তারা ভোগ করবে না। "একই আইন আদালতের অধীনে, শ্রমের ফলের উপর তারা জীবনধারণ করবে একই আইন থারা হরে। প্রারা শ্রমের, উন্নতির ও প্রতিঘদ্যিতার একটি মনোভাব বিস্তার করবে। যে উৎস থেকে সেটা প্রবাহিত হবে তা প্রশংসার, ক্রজ্জতার ও আকর্ষণের বস্থ না হযে পারে না।" আমাদের ভাইদের আরেকটি বিষয় মনে রাধা উচিত যে ইযোরোপীয় ও দেশীযদের মধ্যে পৃথক, অসমীচীন এবং অপমানকর বিভেদ প্রতিদিনই কমে আসছে এবং তা আরো কমবে যথন ভারতবাসীরা রাষ্ট্রে এখন যেমন পাচ্ছেন তার চাইতে উচ্চপদ পাবেন এবং যথন জ্ঞান ও থবরাথবর আরে। সাধারণভাবে ছডিযে পডবে।

তাছাড়া একথা মনে রাখা উচিত ইযোরোপী বরা যদি আমাদের দ্বেরেথে থাকে তাদেরও আমর। দ্বে রেখেছি এই ভেবে যে একসঙ্কে বসলে আমরা অপবিত্ত হব। আমরা তাদের নীচ বর্ণ বলে ভেবেছি। যাহোক সময় এবং জ্ঞানের প্রসার ও লেনদেনের বিস্তৃতি ত্ব পক্ষেরই এই অসমীচীন কুসংপার দ্ব করবে এবং তা এ দেশে ইয়োরোপীয়দের বসবাস ছাডঃ হবে না। (কোটেশান—লেখক)

'রিফর্মার'-এর এই মস্তব্য থেকে তার অভিপ্রায় স্কুম্পাষ্ট। অভিপ্রায় হচ্ছে ইয়োরোপীযদের নৈপুণ্য ও কর্মক্ষমতাকে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্তে ও ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করে তোলবার জন্তে যথাসম্ভব কাজে লাগানো। কাঁচা মালের অভাব নেই ভারতবর্ষে, কিন্তু সেই কাঁচা মাল কাজে লাগানোর ক্ষমতা ভারতবর্ষে নেই। তাই এখান থেকে তুলো বিলেতে গিয়ে সেখানে কাপভ তৈরি হয়ে ভারতের বাজ্ঞারে বিক্রী হয় এখানে তৈরি কাপড়ের চেয়েও সন্তা দামে। 'রিক্র্মার' এই অবস্থা বদল করবার জন্তে পথও বাত্লেছেন, বল্ছেন—

'এরকম অবস্থা কি হতে পারত বদি ইংলণ্ডে বে উপায়ে কাপড় তৈরি করা হয়, ঠিক সেই উপায়ে আমরা এখানেও কাপড় তৈরি করতুম ? না, কখনই হতে পারত না।' 'तिक्यांत' निव्वविभव हान ভातज्वर्दा। काপछ्य कम ७ चारता नाना व्यवस्त कन वस्क ७ एएन ७३ रुक्ट अम्बक्यांत ठाक्रत्त चास्तिक रेक्ट। ७३ भित्रवर्जन माध्यन खरण करत्रक हांचांत है र राज ७ एएन ७२ यिन करत्र वावमात करण छाट ७ एएन र काणि काणि लाटक मर्वनान छा छाट वर मा, वत्रक छान हरव। छाटम माहाया छाणा छात्रछत्र यञ्चविभव कक्षेत्र र राज भावत्त वा। हेर्यारताभीयताहे कनकात्रचाना भञ्जन कत्रत्व, श्रीमाक्ष्रण नाना चत्रत्त कांहा मान छैरभन्न कत्रत्व, छात्र छात्र व्यवस्त्र क्रिना हरव। किलानाहरू काले विश्व क्षेत्र हिलान हर्व। किलानाहरू काले विश्व क्षेत्र हिलान क्षेत्र विश्व क्षेत्र हिलान क्षेत्र हिलान क्षेत्र छात्र त्र प्राप्त कांहि का निव्य हिलान हिलान हिलान हर्व। त्र र व्यवकानाच ठाक्रत छात्र विभव हर्व हिलान मिन्न-विभव हर्व हिलान कांहि हिलान कांत्र हरिलान कांत्र किलाना कांत्र किलानाहरू छात्र हिलान हिलान हिलान हिलान हिलान हिलान वांत्र किलाना क्षेत्र छात्र विभव हिलान ह

আমরা আগেই দেখেছি যে মকঃস্বলে ইনোরোপীয়দের বদবাস ও চাষবাস করবার দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাব দারকানাথ ঠাকুর উত্থাপন করেন ১৮২৯ গ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বরের টাউন হলের মিটিংয়ে, রামমোহন তার সমর্থন করেন। তার প্রায় এক বছর পরে ১৮৩০ গ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি রামমোহন ইংলণ্ড অভিমূখে যাত্রা করেন। ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস নাগাদ তিনি ইংলণ্ডে পৌছন। লগুনে পৌছনোর পরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ডিরেক্টর-দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার ও ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের অধিকার নিয়ে তাঁদের সঙ্গে রামমোহনের আলাপ আলোচনা হয়। ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগস্ট তারিখের সমাচার দর্পন্প পত্রিকায় এই খবরটি ছাপা হয়——

## **श्रीवृक्क** वाव् दायत्याहन दाव

১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুল নগরের পত্তে লেখে যে শ্রীষ্ক বাব্ রামনোহন রার ৮ আপ্রিলে নির্বিছে ঐ নগরে প্রছেন এবং উপনীত হইয়া অবধি নগরন্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সক্ষে বাবুর আলাপ করণে প্রায় প্রত্যেক ঘক্টা কেপ হয়। পরে ১২ তাবিখে নগরন্থ ইন্ট ইণ্ডিয়া কমিটির ক্ষেক্জন সাহেব বাবু রামমোহন রাষের আগমন জন্ত সজ্ঞোষ জ্ঞাপনার্থ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কলানীর বিক্লছে আপনি আমাবদিগের যে অনেক প্রকাব সাহায্য করিবেন এমত আমাদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমাব যে যে অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া সলা দ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা।

'আদালত সম্পর্কীয় কোনো কোনো স্থনিষম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশ মধ্যে লবণাদিব একচেটিয়া রূপে ব্যবসায় ভ্যাগ করিতে এবং ইযোরোপীযদিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অন্তমতি দিশে এবং মোকদমা ব্যতিবেকে তাঁহারদিগকে তদ্দেশ বহিভ'ত কবিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা বহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যন্তপি কম্পানি বাহাত্বর স্বীকৃত হন তবে তাঁহাবা যে পুনর্বাব চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না কবিষা বরং সপক্ষ হইব।'

'সমাচাব দর্পন'-এ প্রকাশিত এই খবরটিতে গটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। একটিব সঙ্গে অবশ্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর কোনো সম্বন্ধ নেই। তবুপ্র সেটি প্রণিধানযোগ্য। সংবাদটিব উপরে লেখা আছে, "প্রীযুত বাবু বামমোহন রাষ"। দিল্লীর বাদশার দেওয়া 'বাজা' খেতাব তখনো ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট স্বীকার করে নেয় নি বোঝা যাছে। দিতীয় বস্তুটি থেকে বামমোহনের অভিপাষ স্কম্পাই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ভারতে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছেডে দিক ইযোরোপীয়দেব গ্রামাঞ্চলে বাস করে চাষ্ট্রাস করবার অধিকার ছেডে দিক ইযোরোপীয়দেব গ্রামাঞ্চলে বাস করে চাষ্ট্রাস করবার অধিকার দিকে এবং ভারতীয় ও ইযোরোপীয়দের বৈষম্যহীন এক আইনের আওভায় নিয়ে আস্থক ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী, রামমোহন ভাহলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে পুনর্বাব চার্ট্রর পেতে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। অবাধ বাণিজ্যের নীতি গৃহীত না হলে ভারতে শিল্প-বিপ্লব কিছুতেই ঘটতে পাবে না। রামমোহন ভাই ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার বনাম অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের সংঘাতে অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের পক্ষ হযে ব্যবসার একচেটিয়া অধিকারের বিক্তম্ভে লডাই করছিলেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্যের ২৪শে মার্চ ডারিখের 'সমাচার দর্পন' পঞ্জিকায নিম্নলিখিড সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

#### রাজা রাম্মোহন রায

ইণ্ডিয়া গেজেট পজের দারা অবগত হণ্ডয় গেল যে ভারতবর্ষের রাজস্ব ও আদালত সম্বলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়ম সম্পূর্কীয় কতক প্রশ্ন লিখিয়া রায়জাকে দেওবা যায়। ইহাব উত্তব প্রত্যুত্তব সকল তিনি প্রস্তুত্ত করিতেছেন। কথিত আছে যে সকলেই ভাহাতে পরম সস্তুত্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের আদালত সম্পূর্কীয় নিয়নের যে প্রশ্ন হয় ভাহার উত্তর গেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পূর হইনাছিল এবং তিনি যথন ঐ সকল বিষয়ের উত্তর বিস্তারিতকপে প্রস্তুত কবিবেন তথন দেওগানী ও কৌজদারী জ্মীদার প্রভৃতির ভাবন্নিয়ম ত্রাধ্যে স্থাকাশিত হইবে। উক্ত আছে যে জুবীর দারা মোকদ্মা নিম্পন্ন করা ও আদালত সম্পূর্কীয় এতদ্দেশীয় জ্ঞজ নিযুক্ত করা ও ভাবিদ্বয়ের প্রকৃত রেজিষ্ট্রনা রাখ্য ও ভাবং দেওগানা ও কৌজদারী আইনের সংহিতা করা ও পারস্থেব পরিবর্তে ইঙ্গবেজী ভাষা ব্যবহার হওন প্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্টবস্ট্রক প্রত্যাব ভিনি করিয়াছেন।

এই সংবাদটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ গভর্মেন্ট ইতিমধ্যে রামমোহনের 'রাজা' উপাধি স্বীকার করে নিগেছেন। জানা যাচ্ছে যে বামমোহনকে পার্লামেন্টীয় কমিটিব তরক থেকে বাণিজ্যা, আদালত ও রাজস্ব বিষয়ক নানা লিখিত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে আব তিনি তার উত্তব তৈরি করতে ব্যস্ত আছেন। ভারতবর্ষে ইয়োরোপীশদের বসবাস সম্বন্ধে পার্লামেন্টীয় কমিটি রামমোহনকে যে প্রশ্ন ছটি কবেছিল তার নিম্নলিখিত উত্তব তিনি দিয়েছিলেন—

প্রশ্ন । যুলধনের মালিক ইযোরোপীযদের ভারতে সম্পত্তি কিনে তাতে বদবান করতে দেওরা ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর হবে, না উপকারী হবে ? উত্তর । চরিত্রবান ও যুলধনসম্পর ইরোরোপীয়দের যদি ইণ্ডিয়া বোর্ডের অফ্মতিক্রমে, বা কোর্ট অব ভিরেক্টরদের অফ্মতিক্রমে কিছা স্থানীয় সরকারের অফ্মতিক্রমে দেশে বসবাদ করতে দেওয়া হয় ভবে চাষের উন্নত পদ্ধতি দেখানোর ফলে এবং মন্ত্র্যুর ও অধীনশ্ব ব্যক্তিদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার শেখানোর জন্তে দেশের সম্পদ প্রচুর বৃদ্ধি পাবে এবং দেশীরদের অবস্থা উন্নত হবে।'

প্রশ্ন । সব ধরনের ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতির ব্যবস্থা হাবা ভারতের উপকার হবে না ভার উন্টোটা হবে ? উত্তর ॥ 'দেশীয অধিবাসীদের সর্বাংশে উচ্ছেদ করে তাদের জাষগাষ ইযোরোপীযদের বগানোর জন্তে এবং এ দেশ থেকে এদেশীযদের বিতাভিত করাব জন্তে এই উপায় অবলম্বন করা হয়েছে ধরে নেওয়া বেতে পারে।' এটা স্পষ্ট যে উচ্চ ও শিক্ষিত ইযোবোপীয় শ্রেণীর সঙ্গে নীচ ও অশিক্ষিত শ্রেণীর কোনো মিল নেই। ইযোরোপীয় ও ভারতীয় জাতির চরিত্ত, মতামত ও ভারগত পার্থক্য, বিশেষ কবে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে পার্থক্য এত বেশি যে ভূজাতি একসঙ্গে ইযোরোপীয় দ্বারা বিজিত দেশে এক সম্প্রদায় হিসেবে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না।

(কোটেশন—লেখক)

तामरमाहरनत এই সপ্তयान-खराव (थर्क পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি
सुर् 'Europeans of character and capital' এ দেশে এসে বাস করুক
তাই চেযেছিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে সাধাবণ ইযোরোপীযরা পর্লপালের মতো এ
দেশে এসে হাজির হোক এ তিনি আদবেই চাননি। এই সাধারণ
ইযোরোপীযরা এ দেশে যদি দলে দলে আসে তার মানে হবে এ দেশের
লোকদের দেশ থেকে খেদিযে দেশুযা—সে কথাও রামমোহন তাঁর লিখিত
জ্বাবে বললেন। তবে ফ্লখনের মালিক এমন ইযোবোপীয়বা এ দেশে এলে
দেশের কল্যাণ হবে। তারা উন্নত ক্বমিপ্রণালী শিক্ষা দেবে এ দেশের
লোকদের। তার ফলে দেশের কাঁচা মাল বৃদ্ধি পাবে, দেশের লোকের অবস্থা
ফিরবে। শুর্ তাই নয়, শিক্ষিত ইযোরোপীয়দের কাছ থেকে এ দেশের
লোকেরা শিথবে কেমন করে মজুর্দার সঙ্গে ও আপ্রিতদের সঙ্গে ব্যবহার
করতে হয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর দৌলতে এক জাতের ইংরেজ তো আসছিলই এ দেশে। তারা এ দেশের কাঁচা মাল নিয়ে গিয়ে বিলেতের কলে তৈরী জিনিস এ দেশে এনে এথানকার কুটার শিল্পগুলিকে শুধু ভেক্টেই দিছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এখানে কোনো কলকাবখানা প্রতিষ্ঠা করছিল না। অবাধ বাণিজ্ঞানীতি গৃহীত হোক ও তার ফলে মূলধনের মালিক ইযোরোপীযরা এ দেশে এসে কলকারখানা পত্তন কলক, এ দেশের কাঁচা মাল এ দেশের কলকারখানায় উৎপাদনের কাজে লাগুক—এই ছিল রামমোহনের ও ঘারকানাথের অভিপ্রায়। এর ফলে ভারতের যে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি হবে তা নয়, সামাজিক উন্নতিও সাধিত হবে। বে অব্য আচরণ ক্ষেত্রজ্বরা ও চাষীরা

পেত জমিদারদের কাছ থেকে তার পরিবর্তন ঘটবে। অর্থনৈতিক বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব ঘটাবে শিল্প-বিপ্লব।

এই বিষয়টি নিয়ে রামমোচন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লণ্ডনের পত্তিকায় প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে রামমোহন লেখেন—

ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসবাস সম্পর্কে অনেক কথা মাননীয় ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কর্মচারীদের দ্বারা ও অক্সাক্তদের দ্বারা কবিত ও লিখিত হয়েছে এবং এই রাজনৈতিক উপায় অবলম্বনের স্থবিধা অস্থবিধা সম্পর্কে নানা অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। আমি এখানে সংক্ষেপে এবং খোলাখুলিভাবে এই উপায় খেকে যে ফল আশা করা যায় তা বিবৃত্ত করব।

এই পরিবতনে যেদব স্থবিধে হবে তার প্রতিই আমি প্রথম দৃষ্টি দিচ্ছি।

### স্থবিধাগুলি

প্রথমত । ভারতের ইয়োরোপীয অধিবাসারা উন্নত ধরনের চাবের যে জ্ঞান তাঁরা রাখেন তা প্রবর্তন করবেন এবং ফগলের উন্নতি সাধন (যেমন চিনির) করবেন যেমন নীলের বেলায় হয়েছে। কারিগরী বিভার উন্নতি এবং কৃষি ও বাণিজ্ঞ্য পদ্ধতির উন্নতিদারা দেশীয়রা নিশ্চয়ই উপকৃত হবে।

বিভীয়ত। বিভিন্ন শ্রেণীর দেশীর অধিবাসীর সঙ্গে অবাধ ও বিশ্বৃত মেলামেশাদার। ইরোরোপীব অধিবাসীর। তাদের মন থেকে ক্রমে ক্রমে কুসংস্কার দ্র করবে। এই কুসংস্কারগুলির দক্ষন ভারতবাসীর এক বৃহৎ অংশ সামাজিক ও গার্হস্কা অস্থবিধা ভোগ করছে এবং দরকারী কাজে অমুপযুক্ত হয়ে রয়েছে।

তৃতীয়ত ॥ ইযোরোপীয় অধিবাসীরা দেশের শাসকদের প্রায় সমপ্র্যায়ের লোক বলে এবং উদার-মতাবলম্বা সরকারের অধীন প্রজাদের অধিকার সম্পর্কে এবং বিচারবিধানের সক্ষত উপার সম্বন্ধে সচেতন বলে ছানীয় সরকার থেকে বা ইংলণ্ডের আইনসভা থেকে আইন ও বিচারপদ্ধতির দরকারী উন্নতির প্রবর্তন আদায় করতে পারবেন; তার স্কৃক্স অবশ্ব অধিবাসীমাজেই ভোগ করবে এবং কলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে।

চতুর্ণত । ইরোরোপীয় অধিবাসীদের উপস্থিতি, অহুমোদন ও সমর্থন দেশীয়দের যে কেবল জমিদার ও অন্ত উপরিজ্ঞলার নির্বাতন থেকে রক্ষা করবে তা নয়, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহার থেকেও রক্ষা করবে।

পঞ্চমত । ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা পরোপকার ও সাধারণের মঙ্গল কামনা-প্রণোদিত হয়ে এবং দেশীয় প্রতিবেশীদের প্রতি সহাম্বভূতির প্রবর্তনা থেকে দেশব্যাপী ইংরেজি ভাষাচর্চার জন্মে এবং ইয়োরোপীয় শিল্প-বিজ্ঞানের জ্ঞান ছড়িয়ে দেবার জন্মে ইম্বল এবং অ্যান্ত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করবেন। বর্তমানে দেশীয়দের বৃহৎ অংশের (প্রেসিডেন্সীগুলোতে ও বড় শহরে যারা বাস করেন তাঁরা ছাড়া) জাতীয় উন্নতির এই উপায় পাবার কোনো স্থযোগ নেই—ইয়োরোপের সঙ্গে এদেশের কর্খনো কোনো যোগাযোগ না ঘটলে যেয়ি হত তেমি তারা আছে।

ষষ্ঠত ॥ ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের ও তাদের বয়ুদের মধ্যে আদানপ্রাদান এবং ইয়োরোপের লোকদের সচ্চে সছদ্ধ যত এ দেশের সচ্চে
যোগাযোগের উপায়গুলি বাড়িয়ে তুলবে, এখানকার জনসাধারণ ও সরকার
ততই সত্য সংবাদ পাবেন, ফলে ভারতসংক্রাস্ত বিষয়ে আইন-প্রণয়ণে
তারা বর্তমানের চাইতে অধিকতর বিচক্ষণ হবেন। বর্তমানে কোনো
প্রামাণ্য সংবাদের জন্ম অপেন্যাক্ষত কম ব্যক্তির বিবৃতির উপর নির্ভর
করতে হয়। বিশেষ করে দেইসব দলের বিবৃতির উপর নির্ভর
হয় যাদের হাতে জনসাধারণের ব্যাপারগুলোর তত্ত্বাবধান রয়েছে। তাঁরা
বজাবতই নিজের শ্রমের ফল স্থনজরে না দেখে পারেন না।

সপ্তমত । পূর্ব বা পশ্চিম কোনো দিক থেকে আক্রমণ হলে সরকার তা কথতে বেশি সমর্থ হবেন যদি দেশীয় জনসাধরণ ছাড়াও সরকার প্রচুর সংখ্যক ইয়োরোপীয় অধিবাসীর সমর্থন পান, যারা শাসক শক্তির সক্ষে জাতীয় সহাত্মভূতিতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ভোগের জন্তে বারা সরকাবের স্থায়িত্মের উপর নির্ভরশীল।

অষ্টমত ॥ একই কারণ দৃঢ় ও চিরস্তন ভিত্তিতে গ্রেট বৃটেন ও ভারতের সম্পর্ক রক্ষার্থে সক্রিয় হবে যদি পার্লামেন্টের ভদাবধানে এবং এরপ আরো এ দেশে প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত আইনগত রক্ষাক্বচ বীজ্ঞদারা ভারত উদার নীতিতে শাসিত হয়। এভাবে ভারত অসীমিত সময়ের জন্তে ইংলণ্ডের সক্ষে গ্রকা এবং ভার প্রগতিশীদ প্রশাসনের স্থ্যোগ লাভ করবে। প্রতিদানে ইংলও এ দেশের মহন্ত রক্ষা করবে।

নবমত ॥ যদি এমন ঘটনা ঘটে যে তু দেশের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায় 'নবু প্রচুর সম্রাস্ত অধিবাসীর অভিত ( বাঁরা ইয়োরোণীয় ও তাঁদের বংশ-ধর, প্রীষ্টধর্মাবলম্বী, ইংরেজি ভাষা বলেন এবং বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান রাখেন) পূর্বের এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যকে ইয়োরোপের বড় প্রীষ্টান দেশগুলোর সমত্ল্য করে তুলবে এবং প্রভৃত ঐশ্বর্য ও অগণিত লোকসংখ্যার ঘারা ও ইযোরোপের সাহায্যঘারা তাঁরা (অধিবাসী ও তাঁদের বংশধর) তুদিন আগে হোক কিংবা পরে হোক এশিয়ার আশে পাশের জাতিদের আলোক ও সভ্যত। দান করতে পারেন।

আমি এখন যেসব অস্থ্যবিধার আশক্ষা করা যেতে পারে সেইসব প্রধান প্রধান সম্বাবিধার কথা বলব। তৎসক্ষে তা নিবারণ করবার অথবা সেগুলিব পুনরাবৃত্তি যাতে ঘন ঘন না হয় তার প্রতিকারের কথাও বলব।

### অস্থবিশাগুলি

প্রথমত । ইযোরোপীয় অধিবাদীরা একটি বিশিষ্ট জাতি বলে এবং তাঁরা দেশের শাসকদের সমশ্রেণীর লোক বলে তাদেব এ দেশীয় অধিবাদীদের উর্ধে উঠবার একটা প্রবণতা থাকতে পারে এবং অক্সান্ত শ্রেণীকে অবদমিত করে স্বতম্ব অধিকার ও স্থযোগ লাভের লক্ষ্য থাকতে পারে । ইয়োরোপীয় অধিবাদীরা অন্ত ধর্মাবলম্বা বলে এদেশীয়দের মনে আঘাত দেবার কাজে প্রবৃত্ত হতে পারেন এবং দেশীয়দের অন্ত মত, বর্ণ ও অভ্যাসের দক্ষন তাদের অপমানিত করতে পারেন।

এর প্রতিকারে আমি প্রস্তাব করি, প্রথমত, অভিজ্ঞতায় দেখা বায় ইয়োরোপীয়দের মধ্যে বারা অধিকতর শিক্ষিত তাঁরা নিয়শ্রেণীর লোকদের চাইতে এদেশীয়দের কম উৎপাত ও অপমানিত করেন তাই বে সক ইয়োরোপীয় এ দেশে বসবাস করবেন অস্তত প্রথম কুড়ি বছর শিক্ষিত চরিত্রবান ও মূলধনবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে ওঁদের বেছে নিলে ভাল হয় কারণ এসব ব্যক্তি কদাচ অশিক্ষিত মাহুষদের ভাতীয় ও ধর্মীয় গৌড়ামিতে হস্তক্ষেপ করেন।

ষিতীয়ত। 'একই প্রকার আইন প্রণয়ন যে আইনগুলি সব শ্রেণীগুলিকে নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত করবে এবং স্কুরীষারা বিচার ( যে জুরী নিরপেক্ষভাবে ছুই শ্রেণীর লোক নিষেই গঠিত )—এই ছু'টি ইবোরোপীয়দের মধ্যে যারা উদ্ধত ও উদ্দাম তাদের কঠোরভাবে সংযত করবে বলে মনে হয়।

বিভাষ অস্থবিধা ভা এ প্রকার: ইযোরোপীয়র। দেশীযদের চাইতে বেশি স্থবিধা পান কারণ তাঁর। কর্তৃপক্ষের নিকট সহজে বেতে পারেন যেহেতৃ তাঁর। তাঁদের নিজের দেশবাসা। অনেক উদাহরণের অভিজ্ঞত। থেকে তা প্রমাণিত হযেছে। স্থতরাং এইরূপ স্থযোগপ্রাপ্ত লোকেব সংখা খুব বৃদ্ধি পেলে এই বৃদ্ধি দেশীযদেব অনেক ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করবে।

আমি তাই প্রতিকারের একটি উপায় প্রস্তাব করি যে দেশীয় উকিল ছাডাও ইযোবোপীয় উকীল দেশীয় আদালতে নিযুক্ত কবা হোক যেমন প্রেসিডেন্দীগুলির বাজ্ঞ-দববারে করা হয়ে থাকে। সেখানে উলিখিত অক্সায় অন্তভূতি হয় না কাবণ কৌস্থলীও এটনীগণ দেশীয় হোক, ইযোবোপীয় হোক উভন পক্ষের হয়ে জজেব নিকট যেতে পাবেন এবং 'সর্বক্ষেত্রে একই অধিকাব ভোগ কবে' সমান জায়গায় দাঁভিয়ে মক্কেলের মামলাব ওকালতি কবতে পাবেন।

তৃতীয় অন্থবিধা এই যে বতমানে ভারতের মফংশ্বল অঞ্চলে দেশীয়ব।
জনসাধারণের কর্মে বারা ব্রতা হন তাঁদের ছাভা এবং সৈক্ত ও তাদের
অফিসারের। বারা কোনো এক জাষগায় মোতায়ন পাকেন কিংবা যাতা
যাত করেন তাঁদের ছাভা কোনো ইয়োরোপীয় দেশবার স্থযোগ পায় না।
ফলে এই দেশীখরা ইযোরোপীয়দের উচু বলে মনে করে এবং তাদের কাছে
নতি স্বীকার করতে সহজেই রাজি হয়। কিন্তু যদি সর্বশ্রেণীর ও সর্ব
পদের ইয়োরোপীয়দের দেশে বসবাস করতে দেওবা হোত তাহলে এদেশীয়বা
তাঁদের সঙ্গলাভ করে বর্তমানে ইযোরোপীয় চবিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা তারা
পোষণ করছে তা অনেক পরিমাণে বদলে কেলত। স্বার্থের এবং
কুসংস্কারের অবিবাম সংঘর্ষ দেশীয় ও ইয়োরোপীয় জাতিদের মধ্যে ক্রমে
একটা সংগ্রাম পাকিয়ে তুলতে পারে যতদিন না এক জ্বাতি অক্ত জাতিকে
ছাডিযে উর্ব্বে উঠে বায় এবং প্রতিদ্বন্ধীয় অবস্থা এমন অস্থ্রবিধাজনক করে
তোলে যে কোনো সরকারা মধ্যস্থতাই ফলপ্রস্থ হবে না কিংবা সাধারণের
মধ্যে শান্তি রক্ষা করতে পারবে না। বঙ্গদেশের মন্ধঃস্থল অঞ্চলে তা না
ঘটনেও তর্ মনে রাধা উচিত যে বাঞ্চালীদের আচরণ থেকে কোন

নিদ্ধান্তে আসা বায় না ( বাদের নতি স্বীকারের মনোভাব এবং শক্তি-হানতার অপবাদ আছে ) যে সিদ্ধান্ত উত্তরের প্রদেশগুলির লোকদের সম্বন্ধে বাটে—তাদের মন-মেজাজ সম্পূর্ণ বিপরীত। এই তেজস্বী জাতি বিদ অপমানিত হয় তাহলে তাদের মধ্যে নিশ্চযই উপরি-উক্ত গগুগোল ঘটবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই অবস্থার ফলে দেশ তুর্বল হবে কিংবা সময় সময় অনেক রক্তপাত ঘটাবে এদেশবাসাদের শাসনে রাখতে।

পূর্বেব নির্দেশিত প্রতিকার (তৃতীয় অন্থচ্ছেদ, প্রথম নিবন্ধ, প্রথম প্রতিকাব , এই বিষয়েও প্রযুক্ত হতে পারে, তা হোল পূর্বেই বর্ণিত সম্ভাক্ত ও বৃদ্ধিনান শ্রেণীর সঙ্গে ইযোরোপীয় বাসিন্দেদের মেলামেশায় বাধা। এ শ্রেণী যে কেবল ইযোরোপায়দের চরিত্রকেই উন্নততর পৈঠাথ নিয়ে যেতে পারবে তা নয়, তাঁরা দেশীয় প্রতিবেশীদেরও অজ্ঞতার ও কুসংস্থারের দীর্ঘহায় বন্ধন থেকে মুক্ত কবতে পারবেন। এভাবে তাঁরা এদেশীয়দের প্রীতি লাভ করবেন এবং এই সরকারের সক্ষে তাদের যোগাযোগ করে দিতে পারবেন যে গভর্মেন্টের শাসনে তাঁরা আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কামা ও প্রয় স্বাধানতা ও স্থযোগ ভোগ করতে পারবেন।

কেউ কেউ চতুর্থ বিপদ রূপে এই আশকা করেন যে যদি ইয়োরোপায় বাসিন্দাদের উদাহরণ দারা ভারতবাসীকে ধনে, বৃদ্ধিতে ও জনচেতনায় উন্নত কবা হয়—তাহলে যে মিশ্র সম্প্রদায় তার ফলে গঠিত হবে তা গ্রেট বুটেনের শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে (যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পূর্বে করেছে) এবং পরিশেষে যাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে। এই প্রসম্পে বলা যেতে পারে যে আমেরিকাবাসারা কুশাসনের দরুন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল অক্সপায় তারা বিজ্ঞাহ করত না এবং ইংলগু হতে আলাদা হযে যেত না। কানাভাই তার জলস্ক প্রমাণ যে মোটামুটি ভাবে স্প্রশাসিত হলে মাতৃত্যি থেকে আলাদা হবার বাসনা একটা আতের স্বাভাবিক ইচ্ছা হতে পারে না। ঠিক সেই মতই ভারতের মিশ্র সম্প্রদায় যতদিন উদার ব্যবহার পাবে এবং প্রগতিশীল শাসনাধীন পাকবে ততদিন ইংলণ্ডের সম্পে সম্পন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে কোনো মনোভাব দেশাবে না—কেননা এই সম্পন্ধ উভর দেশের পক্ষেই প্রভৃত কল্যাশদায়ক হবে। তবু যেটা আগে বলা হয়েছে, যদি কতকগুলি যটনার কারণে উভর দেশের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে (যা বছ আকশ্বিক কারণ থেকে ঘটতে পারে বেগুলি সম্পর্কে জন্থমান বা

ভবিশ্বংবাণ কবা বৃথা । তত্ত্বাচ স্ট মৃক্ত ও খ্রীষ্টান দেশের মধ্যে বন্ধৃত্পূর্ণ এবং পরস্পবের স্থবিধাদায়ক ব্যবসাধিক যোগাবোগ বক্ষিত হতে পারবে। কেননা তারা তথন ভাষা, ধর্ম ও আচাবের সমতায় মিলিত হবে।

ভাবতে ইযোরোপীযগণের বদবাসের পথে পঞ্চম বাধা হল যে ভারতেব অনেকাংশে জলবায় ইয়োরোপীযদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকাবক অথবা অনিষ্টকব হতে পারে। যাব কলে অনেক ইযোরোপীয় পবিবাব মাদেব ইযোরোপে গিয়ে বদবাদ করবার উপায় আছে, তাঁবা বাধা হয়ে ক্ষতি স্বীকার করেও দম্পত্তি হেড়ে দেবেন, অথবা সম্পত্তি নষ্ট হতে দেবেন এবং ভারতকে সমৃদ্ধ করাব বদলে নিজেদেবই নিঃস্ব কববেন। এব প্রতিকার হিদাবে আনি প্রস্থাব করি যে অনেক ঠাওা এবং স্বাস্থ্যবর জাষগা বেছে নিয়ে সে জায়গাগুলিতে ইযোরোপীয় বাদিন্দেদেব প্রধান ঘাঁটি করা যায় (যেখানে তাঁবা এবং তাঁদেব পবিবার বদবাদ করে অমুক্ল শ্বতুতে সম্পত্তির বিষয় ভত্তাবধান করতে পাববেন এবং যদি তাদের উপস্থিতি আবস্তুক হয় তাহলে মাঝে মাঝে গবমেব নালে তা পবিদর্শনও কবতে পারবেন )। যেমন, সাপ্পাটো, নীলগিরি পাহাড এবং এমন অন্সান্ত জায়গা যা ইযোরোপীয়নেব স্থাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর নয়। সর্ব ব্যাপাবেই মনে রাখতে হবে যে ভারতে এই ইযোরোপীয় বাদিন্দেদের বদবা। বাধ্যতা-মূলক নয়, সম্পূর্ণত তাঁদের ইচ্ছাধান।

স্থতরাং, গভীরভাবে বিবেচনা করে আমি অশক্ষিতচিত্তে স্থারিশ করি বে চরিত্রবান ও যুগধনসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদের এখন ভারতে বসবাস করবার অন্থ্যতি ও উৎসাহ দেওয়া হোক। কোন্ ব্যারগায় তাঁরা বাস করবেন সে সহব্দে কোনো বাধা থাকবে না এবং গভর্মেন্টের খুনিমভ তাঁদের নির্বাসিত করবার আশক্ষাও দূর করতে হবে। এই পরীক্ষার ফল এই বিষয়ে ভবিশ্বং আইন প্রণয়নে অগ্রদৃত হযে থাকবে।

১৪ই **ख्**मारे, ১৮৩२ मखन । রামমোহন রায়

ইংরেজরা ভারতবর্ষে বসবাস করলে তার কি ফলাফল হতে পারে সে मश्रक द्रामरभारन विभागजात जात्नाहन। करत्रहरून छ।त अहे विद्रुष्ठिहित्छ। ইরোরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাদের ভালর দিক ও মন্দর দিক, ছই দিকই তিনি ধরে দিয়েছেন সকলের কাছে নিপুণ দক্ষভার সঙ্গে। ইযোরোপীরা এ দেশে বাস করলে কৃষিব উন্নত প্রণালা, জমিকে স্বফ্লা করবার যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তাদের আছে সেই জ্ঞান, যন্ত্রসংক্রান্ত টেক্রনকাল জ্ঞান ও বাণিজ্যসংক্রান্ত জ্ঞান-এইসব শিক্ষা করে লাভবান হবে এ দেশেব লোক। ভাছাড়া ইয়ো-दाशीशरमत गरम्भर्म अरम अ रमस्यत लाटकत नाना अ**स**रियाम **७ क्**मरमात मृत হবে, যেদৰ কুদংস্কার ভারতের লোকদের নানা প্রয়োজনীয় কাজে যোগ দিতে বাধা দিচ্ছে। ইয়োরোপীয়রা এ দেশে বদবাদ করলে বিচারপ্রণালীতে ও আইন-বিষয়ে অনেক পরিবর্তন সাধিত হবে, জমিদারদের ও রাজকর্মচারীদের নিপীডনের হাত থেকে দেশের লোক বাঁচবে, ভারা বিশ্বালয় ও নানা ধরনের নিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পত্তন করবে এ দেশে যেখানে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানো হবে. পার্লামেন্টারা শাসনপদ্ধতি অনুসারে ভারত শাসিত হবে, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে নানা শক্তির আক্রমণ ঠেকাতে পারবে ভারতবর্ষ। ইংলণ্ডের সঙ্গে যদি অচ্ছেন্ত বোগসূত্তে আবদ্ধ হয় ভারতবর্ষ উদারনৈতিক পার্গামেটিয় শাসনের বন্ধনে, ভো होन. चात्र यपि जा नांध रहा, हेश्मध ७ जातज्वर्य नाना कांद्रण विश्वित रहा भएड़, **जाहरम**७ विष्टू मश्याय हेरबारताशीव्रता खातरक वाम कक्षरम विकास. রাজনীতি ও উৎপাদন-বন্ধ সহছে তাদের জ্ঞান এ দেশের লোকের প্রভৃত উপকার সাধন করবে এবং এশিয়ার অন্ত অন্ত দেশগুলিতেও ক্লানের ও সভ্যতার विचराव कवटव ।

**এই श्री हम द्राप्तराहरनद्र मर्ड हेश्द्रबरमद्र अ म्हर्म वनवारमद्र छानद्र** 

मिक । यस्मत्र निर्क जिनि एमियिएएन एवं मांगकरम् द च्छां उ देखां एवं देश्रदाख्या अ एम्स वांग करदा जारा अएम्मवांगीरम्य छेला श्रञ्ज कार्यात नानांत्रकम ऋर्याण ऋतिर्ध खांच्यां कत्रदा खांव अ एम्स्मित लांकरम् धर्मियांगरक खांचाज हान्दर । अडर्मिएचे लांकिता जारम् निर्द्धरम् द प्रतिक्र प्राण्टियां कत्रदा खांच हिल्लाम् प्रतिक्र प्रतिक्र

এই অপকাবগুনো ঘটতে পাবে যদি ইযোবোপীযবা এ দেশে স্থাযিভাবে বাদ করে। তাই বামমোহন বলেছেন যে এটিকে পথীক্ষা করে দেখা যেতে পাবে দাবধানভাব দক্ষে, আব শুধু দেইদৰ ইযোবোপীযদেব ভাবতে বাদ করতে দেওয়া যেতে পাবে যাবা শিক্ষিত, উন্নত চরিত্র ও মূলধনেব অধিকারী—

'শিক্ষিত, চরিত্রবান ও মূলধনসম্পন ব্যক্তিদেব ভাবতে বসবাস করবাব অমুমতি ও উৎসাহ দেওযা উচিত।'

**एएट लाट्य** वेस्थाज किन गा शहे याम्याश्तिक किन गा। ज দেশের লোক তথন এক দিবে ইংরেজের পদলেহন করছে, অক্ত দিকে প্লাবের মতো মনে মনে বার্থ বিষেষ পোষণ কবছে। কি শক্তিব প্র •াক অকপ ইংবেজ এ দেশে এসেছে, সেই শক্তি ভাবতের কল্যাণকর হবে কি না, ইংবেজকে াদ্যে সেই কাজগুলো কি করে কাগ্যে নেওলা যায় পাবতের উল্ল'তর জন্তে —এগবের विक्यां व्यापना जिल ना अपन्यवागीय। ज्याद्याय याजन श्रिम्द्र याजा ছিলেন, 'ধর্মসভা'র সেই নেভারা, তাঁদের মনে ঐতিহাসিক চেতনা বলে বস্তুটিব কোনো বানাই ছিল না। ইতিহাসেব ঘটনাপরস্পবাব ঘাতপ্রতিঘাত যে ক্লিক হৃষ্টি ক্ৰছিল ভাব আনে হেছ এ বা চোৰ বন্ধ কৰে পেচকৰুত্তিৰ স্থান। वाग । भागिता किताना प्रश्ने तका पामा जिक अवदाव गर्या प्रशासितन ঐতিহানিক-চেতনাসম্পন বামনোহন রায় ও তাঁব সহকর্মী ঐতিহাসিকবোধ-সম্পন্ন স্বাবকানাথ ঠাকুল। প্রেভনভাবে দুর্নষ্টিসম্পন্ন এই ছুই জন, ভাবতবর্বেব নৌকা যা বন্ধ জলে পমবে দ।ভিয়েছিল, তাকে তাঁদেব জ্ঞানেব ও কর্মের গুণ দিয়ে টেনে নিয়ে বিশ্বেব স্রোভের মধ্যে ভাসিয়ে দেবার জন্মে এগিয়ে এলেন। ইংরেজ বণিক এনেছিল ভার মতলব সিদ্ধ কবতে, ভাবা এনেছিল অর্থেব জন্তে, প্রমার্থের জন্তে ন্য। ভারতব্বে ইংবেজদের আগমনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে স্বীকার কবে নিয়ে কি করে ইংরেজদের উপস্থিতিকে ভারতবর্ষের উন্নতিব কাজে লাগানো যেতে পারে গেইটে ছিল রামমোধনের ও দ্বারকানাথের সাধনার বিষয়। অর্থ নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক -- সর্বদিক থেকে পরিবর্তন আন্তে হবে ভাবতবর্ষে। ঐতিহাসিক ধারা ভারতবর্ষেব भाष पिर्य वहेडिन ना। वद्यक्षत्त अन्य नोरकात्र मरका पाछिरयहिन ভারতবর্গ। তাকে শ্রোতেব জলে ভাসিয়ে দিতে গেলে যে শক্তি দরকার সেই শক্তি ইংগ্রেজ জাতিব কাছ থেকে আহরণ কবা ছাড। উপায ছিল না। তানেরই শে দিন মালা কবে ভাবত ভরীকে বন্ধ জল খেকে স্লোভের মধ্যে নিযে যেতে भरत। अरोपे ছिल के जिलाराय निर्देश एम गुरुग। तामरमाञ्च ख बातकानाथ দেটা প্রিষ্কারভাবে বুমেছিলেন। তাই হংবেক্সের সহযোগিতায় ভারতের বুর্জোষা ভেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন কবেবাব জন্মে ছটি অসামাল পুরুষ সে দিন अणित्य अत्मिहित्तन - द्रामत्भावन ७ बादकानाथ ।

# নাম-সূচী

रेडिनिटिवियान् अत्यामित्यन्त, >

रेडिनियन गाःक, व

हेश्लिमगान, ১०

देखिया (गत्बंहे. २,७७,७६,৮२,৮७,১०७

रेखांकिन, ६५,६२,६७

रेखांकिनाम, ८৮

ইয়ং বেজল, ১০

উইল্পন, ডাঃ, ১

এশিযাটিক জনল, ৪৫,৫০,৫৩

এক্ষোযারার, ১৮

এ্যাডাম, জন্, ৬

अ। नमहान्हें, नर्ड, १

ওয়ারেন হেক্টিংস, ৩৪

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, ১

কার টেগোর এও কম্পানী, ১

क्रिक्नि, ६२

ক্রপার, জেম্স, ৪৮

ক্রফোর্ড, জন, ৪৮

ক্লাৰ্ক, মি: ৩৩

ক্লোনিজেগিয়ন, ২৬

গিবসন এও কোং, >•

श्रदेखां. ১•

স্যাড়স্টোন, ১১

বোৰ, রামগোপাল, ১•

চক্রবর্ত্তী ভারাচাদ, ১৽, ১১

জকল বাক্ন, ৩৭

क्रनन्त्रेन, जाद क्यात्नक्कान्ताद, २०

টাইমৃস, ৪৭,৫০

ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ৮৪

ঠাকুর, প্রসন্নকুমার, ৭৮,৮০,৮৪,১০১,

ডগলাস্, মি:, ৩৩

ডিউক অব ওয়েলিংটন, ১৽, ৪৭, ৪৮

ডিকেনদ, চার্লদ, ১১

**ध्यमन, अर्ज, २**•,22

बारकाद्य, উट्टेनिश्म, >>

দে, রাজকৃষ্ণ : •

দেব, চন্দ্রশেধর, ১১

**नील. गांत तवार्डे.** >•

প্যাট্টক, মি:, ৬৬

প্রিকোপ, মি: এইচ.টি.. ৮৫

গ্লাউডেন, মি: টি. পি. সি., ৮৫

का अंगन, ৮

কিচবার্ন, ৩৩

क्रानिंग, भिः, ১৪

रक्षपृष्ठ, २७, २৮

বঙ্গলিপুর, ৩৪

विभेश (रुवात्र, ७१,८८

बुल, ७३,७२,७৮,७১

বেশ্বল গেন্ডেট, দি, ৮
বেশ্বল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ১০
বেশ্বল হেরকরা, ৩১,৫৯
বেশ্বল হেরাল্ড, ৮. ৯, ৭২, ৭৫
বেনটিংক, লর্ড, ৭০, ৭১

रबनड़क, ७९ रबनमन, प्रवार्ट, ८७ बाहेन, फक़ेंद्र (दलादिश, ७)

ভেরিটাস, ৩৫ ভেলানটিয়ার, ৫*৭*,৫১

भनिः (श्वान्ड, ८৮, ६८
भावक्षेत्र प्रकार नाम्भाडाकेन, ५८
भाविन, २৮
भाविन, २৮
भाविन, ५३: ६
भिक्रिन, भीः भि कि, ५६
भिवाहे-छेल-खाद्यवर, ५
भिक्षिक, छात हार्लम, ६६

ম্যালক্ম, স্থার জন, ৩৯, ৭২
রিচার্ডসন, মি:, ৮৫
রিক্ষরমার, ৯৯, ১০০
রোণ্ট এণ্ড কোং, ৮৯
লণ্ডন কুরিয়ের, ৫২,৫৩
লাহিড়ী, রামতহু, ১০
ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি, ৯

नर्फ विम्प, २

শোর, নিঃ ১৫
সংবাদ কৌমুদী ৮.২১,৮৮
সমাচার চল্রিকা, ৮৭,৯৩,৯৫,৯৭
সমাচার দর্পণ, ৬, ১০২
সরকার, শিবচক্র, ৮৪
ক্রিক ; ডাক্তার, ৮৫
হেনরী, অষ্টম, ৭৩
হেয়ার, ডেভিড, ৯
হামিলটন এণ্ড কোং, ৯০
হুম্বোল্ড, ১০